

: প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগষ্ট : ১৯৪৭ স্বাধীনতা দিবস দাম : ভিন টাকা

ওরিরেণ্ট বুক কোম্পানি ৯, খ্যামাচরণ দে ব্লীটিঃ কলিকাতা

প্রীপ্রহলাদ কুমার প্রামাণিক কর্ত্ক ন, ভাষাচরণ দে ব্লীট : কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও প্রীরসিকলাল পান কর্ত্ক গোবর্দ্ধন প্রেস : ২০০, কর্ণওয়ালিস ব্লীট কলিকাতা হইতে মৃত্রিত।

#### अल-अश्टबान बार्डियाना

- অহিংস বিশ্লাব—সম্পাদনা করেছেন—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি আচার্য রূপালনী। সাম: আট আনি
- গান্ধীবাদের পুনবিচার—সম্পাদনা করেছেন—এন.
   এম. দান্তওয়ালা। Gandhism Reconsidered এর বন্ধান্থবাদ।
   দাম: বার আনা
- মুক্তির গান—সম্পাদনা করেছেন—তমলুক মহকুমা
  কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, গণ-পরিষদের সদশু শ্রীযুত সতীশচন্দ্র
  সামস্ত। ১১৫টা জাতীয় সঙ্গীতের স্বরলিপিসহ শ্রেষ্ঠ সংকলন।
  দামঃ আডাই টাকা
- গীতা-বোধ—মহাত্মা গান্ধীর গুজরাটী সংস্করণ হইতে সরল এবং স্থললিত গভ ছন্দে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন নব-বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ও মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রীযুত কুমার চন্দ্র জানা। দাম: সাধারণ সংস্করণ বার জানা বিশেষ সংস্করণ এক টাকা
- আজাদ হিন্দ, ফৌজ দিবসে কলিকাতায় গুলী
  বর্ষণ—আজাদ হিন্দ, ফৌজ দিবসে বলদপী সাম্রাজ্যবাদ ছাত্র-কণ্ঠনিস্ত ধ্বনির প্রত্যুত্তর দিয়াছে মৃত্যুবর্ষী আগ্নেয়ান্ত্রের সদর্প
  হুষারের মধ্য দিয়া। বালক-কিশোর-তর্গণের রক্তে মহানগরীর
  রাজপথ হইয়াছে রঞ্জিত। সচিত্র কাহিনী অন্ধিত করেছেন—তর্পণ
  সাংবাদিক্ষর শ্রীযুত অঞ্জিত বস্থু মল্লিক ও শ্রীযুত স্কুমার রায়।
  দামঃ আড়াই টাকা
- নৌ-বিজ্ঞোহ—করাচী, বোষাই, মান্ত্রাজ্ঞ, আম্বালা,
  যশোহর ও জবলপুর প্রভৃতি স্থানের নৌ-দেনাদের বিজ্ঞোহের
  সম্পূর্ণ ইতিহাস। সম্পাদনা করেছেন—নৌ-বিজ্ঞোহী বন্দী নেতা
  শেখ শাহাদত আলি।

   শেখ ভাকা

- গান্ধী-কথা—মহাত্মা গান্ধীর সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত,
  সম্পাদনা করেছেন—'দেবাসভ্যের' পক্ষ থেকে প্রীযুত রঘুনাথ
  মাইতি। দ্বিতীয় সংস্করণ। দামঃ এক টাকা বার আনা
- সীমান্ত গান্ধী ও খোদাই খিদ্মদ্গার আন্দোলন
  সম্পাদনা করেছেন—তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীয়ত সুকুমার
  রায়। গফুর থানেব সম্পূর্ণ জীননা ও খোদাই খিদ্মদ্-গার আন্দোলনের সম্পূণ ইতিহাস বহুল পুস্তক।

দামঃ এক টাকা ঢারি আন

- নলাব মার কারে ক্রম—সম্পাদন। করেছেন শ্রীযুত্ত
  শ্রীপতিচরণ বোষাল বি. এ বি. টি। উনবিংশ শতাবদার স্বাধীন
  বাংলাব ইতিহাস, বাংলাব শেষ স্বাধীনর জো সিরাজের এবং
  প্রামীর ইতিহাস সম্বলিত।

   শেষ গ্রামার প্রক টাক।
- জওহরলালের গয় মৃক্তি-সংগ্রামের নামক পণ্ডিতজীর অপূব জাবন-কাহিনা প্রবারাব মত আমাদের স্বাধীনতার
  পথে পৌছে দিবেদে। ভার•ের স্বাধীনতা-যজ্ঞেব পুরোহি•ের এই
  জীবন-কাহিনী ভাষায় অধিত করেছেন—স্মুসাহিত্যিক—শ্রীযুত
  প্রভাত বস্থা
- কংগ্রেস-রথ-সারথি যাঁরা—বর্ত্তমান ভারতের ভাগ্য
  বিধাতা যাঁরা তাঁদের পরিচয় না জানা আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা।
  দিগস্তবাপী অন্ধকারের মাঝে সাধীনতার আলোক যাঁরা দেখিয়েছেন—নব অন্থাদের সেই মনীধীদের জীবন-কথা বিচিত্রভাবে রূপ দিয়েছেন—ক্ষাম্বী সাহিত্যিক প্রীয়ত প্রভাত বস্থা দামঃ আড়াই টাকা



গান্দিলী এবং সহচৰ নিৰ্মাল বস্থ নব নিৰ্মিত কাঠের পুৰ এতিক্ম কৰিতেছেন।

# ভূসিকা

পূর্ববেদ্ধর অত্যাচার কাহিনী যেদিন দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, দেদিন বিমৃত্ মানব ভাবিয়া পাইল না ইহার কি প্রতিকার সম্ভব! অসহায় মানবের ব্যথাতুর ক্রন্দনধ্বনি রাষ্ট্রশক্তির প্রাণে স্পন্দন সূচনা জাগাইল না; অত্যাচারে জর্জ্জরিত, অশিক্ষিত অদৃষ্টবাদী পল্লীবাদীরা ভাবিতে লাগিল ইহাই বুঝি তাহাদের ভাগ্যের লিখন। এই লিখন থগুইবার মত শক্তিমান পুরুষ বোধ হয় ইহজগতে আর নাই। প্রাণভয়ে ভীত, সন্ত্রন্ত নরনারী সাতপুরুষের ভিটা ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

অপরদিকে অন্তায়ের এই পূঞ্জীভূত গানি আষাঢ়ের কৃষ্ণদেবের স্থায় ছড়াইয়া অনতিবিলম্বে বজ্রপাতের সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রতিশোধ স্পৃহায় সারাদেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিকে ব্যথিতের আর্ত্তনাদ ও অন্তদিকে প্রতিহিংসাকামীর হন্ধার।

ভারতের মহামানব মহাত্মা গান্ধী তথন দিল্লীতে। দিল্লীতে বসিয়া তিনি স্বাধীনতার দারদেশে উপনীত জাতির পথনির্দেশ করিতেছিলেন। ইংরাজের 'অধিকৃত' ভারতভূমি হিন্দু-মুসলমানের ভারতভূমি হইবে, ইহা মহাত্মার চিরদিনের স্বপ্ন। আজীবন তিনি এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন, জাতি যথন স্বাধীনভার আলোকরশ্মি দেখিবে তখন আর এই আত্মবাতী হানাহানি থাকিবে না। সকল বিরোধ ভূলিয়া তাহারা একই মায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। এই সময় দেবতার আসন টলিয়া উঠিল। মানস চক্ষে মহাত্মা দেখিলেন অপমানিত, লাঞ্ছিত নারীর অশ্রজল! তাঁহার কর্পে আসিয়া বাজিল ব্যথিতের মর্মাবিদারী আর্জনাদ।

দিলীতে প্রার্থনাসভায় গান্ধাজী বলিলেন, "যেদিন হইতে আমি নোয়াখালির থবর শুনিয়াছি, সেদিন হইতে আমি আমার কর্ত্তব্যের কথা ভাবিতেছি। ঈশ্বর আমাকে পথ দেখাইবেন। লোকে আমাকে ভালবাসে। একটি মাত্র পথেই স্থামি ইহার জন্ম অন্তরের ধন্মবাদ জানাইতে পারি। তাহা হইল ঈশ্বর আমাকে যে সত্য দান করিয়াছেন এবং যে সত্যের অন্থশীলনে আমার জীবন উৎসর্গ করিয়াছি সেই সত্যকে জনসাধারণের সমক্ষে এবং তাহাদের মধ্য দিয়া জগতের সন্থে তুলিয়া ধরা।"

নোয়াথালির প্রতিক্রিয়া হিনাবে হইলেও বিহারের বর্করতার নিন্দায় কেহ বিরত হন নাই, ঘটনার সাথে সাথেই উহা দমনের জন্ম কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বনে বিহারের কংগ্রেদ মন্ত্রীমণ্ডলী কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। এক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস গ্রব্মেণ্ট পুলিশ, মিলিটারী ও কংগ্রেস কমীদের সহযোগি-তায় বীভংসত। বন্ধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিহারবাদীদের অক্যায়ের জন্ম মহাত্মার অনশনের সঙ্কল প্রকাশ এবং অন্তবত্তী সরকারের ভাইন প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহক কর্তৃক আকাশ হইতে বোমাবর্ষণের ই**লি**তেও জ্রুত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত হওয়ায় সাহায্য করে। স্থুতরাং একথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, বিহারের গবর্ণমেন্ট সংখ্যালঘুদের ধন-প্রাণ রক্ষার কোন চেষ্টাই করেন নাই, অথবা কোনপ্রকার পক্ষপাতমূলক ৰ্যবন্থা অবলম্বন করিয়া শাসন পরিচালনায় অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। বিহারের কংগ্রেস গ্বর্ণমেন্ট কর্ত্তব্য পালনে পরাত্ম্ব হন নাই, ঘটনার সংবাদ চাপিবার বা ঢাকিবার কোন প্রয়াস দেখান নাই এবং শান্তিস্থাপনেও অমুচিত কালহরন করেন নাই। অথচ নোয়াখালির অত্যাচারের কাহিনী দেশবাসী জানিতে পারিল প্রায় এক সপ্তাহ পর। তথন হইতেই নোয়াখালির অবস্থাকে ক্রমাগ্ত জ্বতু করিয়া দেখাইবার জুভ মুসলিম লীগ নেতৃরুন্দ প্রাণপণ চেষ্টা ক্রিয়াছের এবং বিহারের অবস্থার উপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর নিন্দায় পঞ্চমুখ<sup>'</sup>হইয়া উঠিয়াছেন।

২৭শে অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালি গমনের সন্ধন্ন প্রকাশ করেন।
এইদিন দিল্লীতে প্রার্থনাস্থিক বক্তৃতায় গান্ধীজী বলেন "আমি আগামীকাল
সকালে কলিকাতা রওনা হইব। সেখান হইতে নোয়াখালি যাইব মনস্থ
করিয়াছি। নারীর তৃংখের কাহিনী সর্বাদাই আমাকে
সক্ষর্
বিচলিত করিয়া ফেলে। আমি তাহাদের চোখের জল
মুহাইতে যাইতেছি, তাহাদের সাহস দিতে যাইতেছি। তাহারা কোনই
অপরাধ করে নাই।"

মহাত্মার শরীর তখন স্থাছ ছিল না। তাহা সত্তেও কর্তুব্যের তাগিদে তিনি শারীরিক আরাম উপেক্ষা করিয়া প্রদিনই নোয়াখালির পথে কলিকাতায় রওনা হওয়াই স্থির করিলেন। গান্ধীজী তাঁহার শারীরিক অবস্থায় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার শরীর ভাল নয়। নোয়াখালি যাওয়া থ্বই ক্টকর। তথাপি কর্ত্তব্য তাঁহাকে করিতেই হইবে। সেই কর্ত্তব্য সহজসাধ্য করিবার জন্ম ভগবানের উপর বিশাস রাখা আবশ্যক। ইহার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর সমস্ত কঠোরতা দূর করিয়া দিবেন। তবে তিনি ইহাকে সহজভাবে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য দিতে পারেন।

মন্ত্রহ্বদয়ের মূলগত নৈতক ভিত্তির উপরে এবং আধ্যাত্মশক্তির উপর চরম বিশ্বাস লইয়াই মহাত্মাজী জীবনের বান্তব পটভূমিকার বিচিত্র ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রয়োগ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, নোয়াথালি তাহারই একটি নবতম পরীক্ষাগার। এই অটুট বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়াই মহাত্মা দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছেন, অক্ষ্প গতিতে ডাণ্ডি অভিযানে অগ্রসর হইয়াছেন, 'তিন কাঠিয়া' প্রথার মূলচ্ছেদের জন্ম বিহারে 'চম্পারন সত্যাগ্রাহীর' বেশে অভিযান চালাইয়াছেন, আবার সেই বিশ্বাসবাধিই মহাত্মার নোয়াথালির অধ্যাত পদ্ধীপ্রান্তে অভিযান চালাইবার প্রেরণা জোগাইয়াছে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান স্ক্রত্যাগী সন্ন্যাসী সেই শাশুত সম্পদ সম্বল করিয়াই নিঃশক্ষ্চিত্তে নিঃসক্ষ অভিযান চালাইয়াছেন এমন

এক ভয়াবহ ও বিপদসঙ্গল অঞ্চলের অভিমুখে বৃটিশ সামরিক শক্তি য়াহার উপকঠে আসিয়া স্তন্তিত হইয়াছিল। ময়য়চরিত্রের নীতিগত ভিত্তিতে এবং অধ্যাত্মশক্তির চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠায় অচল আহা ব্যতীত এ অভিযান সম্ভব হইত না। যে ময়য়য় প্রত্যক্ষদৃষ্টিতে পশুত্রের নিমে নামিয়া গিয়াছে, অধ্যাত্মশক্তির আহ্বানে পুনরায় তাহাকে ময়য়য়ত্রের স্তরে টানিয়া তোলা য়ায় কিনা ইহাই মহাত্মাজীর পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকেই তিনি 'হরিজনে' তাঁহার 'অহিংসার কঠোরতম অয়ি পরীক্ষা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই বয়সে এইরপ তুর্গম গ্রামাঞ্চলে একক এই অভিযান এক অভৃতপূর্বে ব্যাপার।

মহাত্মা গান্ধীর একক শ্রীরামপুর অভিযান এবং আশ্রমকর্ম্মিগণকে বিভিন্ন উপজ্রত এলাকায় কেবলমাত্র আত্মিকশক্তি সম্বল করিয়া প্রেরণের নির্ভীক সম্বল্প যেদিন প্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, সেই দিনই তাহা সমগ্র দেশের আগ্রহ ও আশক্ষা-ব্যাকুল দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার আদর্শ ও কর্মপন্থ। সম্বন্ধে বহু ব্যক্তি ও সংবাদপত্র বিভিন্নভাবে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সে সম্বন্ধে মহাত্মাজীর অন্তরের কথা জনসাধারণের গোচর হইল সেদিন, যেদিন হরিজন পত্রিকায় 'ধর্মবিশাসের নিংশঙ্ক অভিযান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তিনি ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করিলেন।

আশ্রমবাদিগণ যথন মহাত্মাজীর চূড়ান্ত নির্দ্দেশের জন্ম উন্মৃথ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন, আশ্রমের পুরুষ ও নারী কর্মিগণকে একক এক একটি উপক্রত গ্রামে গিয়া তথাকার নির্যাতিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রাণ ও মানের রক্ষক রূপে অবস্থান করিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে নিজের জীবনের বিনিময়ে তাহা রক্ষা করিতে হইবে; এই ত্র্কাহ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যদি কেহ অনিজ্বক হন তিনি স্বচ্ছন্দে অন্ন কোন গঠনমূলক কার্য্যে আগ্রনিয়োগ করিতে পারেন; নিজের সম্বন্ধে মহাত্মাজী দৃঢ় ও নির্ভীক কঠে বলেন, তাঁহার দিদ্ধান্ত অমোদ্ধ ও অপরিবর্ত্তনীয়।

জনৈক শহিত শুভেচ্ছু সম্ভাব্য সম্বট সম্বন্ধে মহাত্মাজীকে সভৰ্ক করিবার জ্বন্ত বলিলেন, রক্তপিপাস্থ নরহন্তা যাহারা, যুক্তির তাহারা যে কোন ধারই ধারে না, তাহার প্রমাণ আশ্রমকর্ষিগণের মধ্যেই একজন সেদিন নিহত **ट्रे**शाष्ट्रन। त्म म्<mark>डावनामभृह श्रीकात कतिया नर्शारे महाशाकी विनतन,</mark> মাহুষের দেই জিঘাংসা জয় করিবার জন্মই তাঁহার অভিযান, সেই প্রবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্মই তাঁহার নাধনা। মহাত্মাজী তাই হরিজন পত্রিকার প্রবন্ধে তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টাকে অহিংসার কঠোরতম অগ্নি পরীক্ষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে পূর্ব্ববঙ্গের এক সঙ্কীর্ণ অঞ্চলের কোন এক-সন্ধীর্ণতর স্থানে যাহা সংঘটিত হইতেছে মহাত্মাজী কেন তাহার উপর এত-থানি গুরুত্ব আরোপ করিলেন, নিজের মহামূল্য জীবন কেন তাহার জক্ত বিপন্ন করিতে প্রস্তুত হইলেন, সস্তানপ্রতিম স্নেহভাজন শিশ্বগণকে মৃত্যুর কবলেও উৎদর্গ করিতে উত্তোগী হইলেন কেন? এই দন্দিগ্ধ প্রশ্নের স্থুস্পষ্ট উত্তর মহাত্মাজী তাঁহার প্রবঞ্জেই প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, পূর্ববঙ্গের এই নমস্তা স্থানীয় সমস্তা নহে, ইহা নিধিল ভারতীয় সমস্তা। তিনি তাঁহার ঋষিকল্প দূরদর্শিতা ও স্ক্রা দৃষ্টির সাহাধ্যে বিপদের বৃহত্তর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাহা করিয়াছেন বলিয়াই ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পূর্বে বাঙ্গলার এই সর্বনাশ। সমস্তার সমাধানকল্পে সর্বেশক্তি নিয়োগ করিয়াছেন।

দ্রভিদন্ধি ও গৃষ্ট প্ররোচনার দারা জনকয়েক স্থলদর্শী ও স্বার্থায়েষী ব্যক্তিনার্থের অন্তর্নিহিত স্থা পশুস্বকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। ক্ষিপ্ত ও বিক্ষুর নৃদিংহ মৃত্তি যথন তাহার শোণিতাক্ত করাল নথদংট্রা লইয়া উন্মাদ তাগুবে প্রমন্ত, গুর্বলিচিত্ত গৃষ্ট প্ররোচক জানে না, কোন মন্তর্বলে তাহাকে শাস্ত করিবে। তাই দ্রভিদন্ধিম্লক প্ররোচনার দারা গণচিত্ত মন্থনের ফলে যে কালকৃট উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার বিধ্বংদী ও বিষময় প্রভাব হইতে সম্প্রদায়, দেশ এবং জাতিকে বাঁচাইবার জন্ম মহাম্মান্ত্রী অগ্রসর; তাঁহার

অটল প্রতিজ্ঞা, হয় তিনি এই কালক্ট নিঃশেষে পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবেন, নয় বিষে জর্জনিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবেন। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির সম্পূথে যে দৃশ্য প্রসারিত, তাহা চোথের সম্পূথে রাথিয়া মানবমঙ্গলেছু মহাত্মার পক্ষে ইহা ছাড়া আর গত্যস্তর কোথায় ছিল। তিনি দেখিতেছেন প্রেমের স্পর্শে জিঘাংসা যদি শমিত না হয়, সত্যের স্পর্শে মহুষ্যুত্ব যদি পুনরুত্ব কা হয়, তাহার পরিণাম কি অভাবনীয় ভয়াবহ! পশুত্বের প্রহারে পশুত্ব ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, হিংসার তাড়নায় জিঘাংসা জাগ্রত হইয়া উঠিবে এবং তাহার পর? তাহার পর পূর্বে বাঙ্গলার একটি জেলার কোন একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে যাহা সংঘটিত হইতেছে, আরও বীভংসরূপে আরও নয় বর্বেরতায় সমগ্র ভারত প্রত্যুক্ষ করিবে তাহারই পৈশাচিক অন্ত্র্যান। তাহার ফল হইবে সমাজের সর্ব্রনাশ, দেশের দ্ব্রিপাক, জাতির বিপর্যায়ও মহায়ত্বের মৃত্যু। এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাথিয়াই মহাত্মাজী বলিয়াছেন—

"যদি প্রতিশোধ প্রবৃত্তিই জয়ী হয়, তাহা হইলে পূর্ববেকে ম্নলমানগণ যেসব নৃশংস কার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, জয়লাভ করিবার জন্ম হিন্দু-দিগকে তাহা হইতে অধিকতর নৃশংস হইতে হইবে। সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ হিটলারের অস্ত্র লইয়াই হিটলারের বিক্লমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, কিছু শেষ পর্যন্ত তাহারা নৃশংসভায় হিটলারকেও অতিক্রম করিয়া যান।"

মহাত্মাজীর এই উক্তি নিরাপদ স্থানে অবস্থিত কোন নিঃসম্পর্কিত নেতার প্রগলভ ভাষণ নয়; ইহা সত্যসন্ধ ঋষির ভবিষ্যদ্বাণী, মানব বন্ধু মহাত্মার স্তর্ক সন্ধেত।

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর শ্রমণের সঙ্গরে নোয়াখালির মুসলমানর।
প্রথমে ভীত ও শক্ষান্থিত হইয়া পড়িয়াছিল, সাধারণ
অশিক্ষিত পল্লীবাসী মুসলমানরা গান্ধীজীকে সশস্ত্র পুলিশ
বেলিট হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে দেখিয়া এই ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিল যে,
গান্ধীজী হয়ত তাহাদের ধরাইয়া দিতে আসিয়াছেন। ইহা ভিন্ন গান্ধীজীর

ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরলপ্রাণ পদ্ধীবাসী মৃসলসানদের মনে ভাষধারণা স্পৃষ্টি করিবার লোকের অভাব ছিল না। তাই প্রথম প্রথম সাধারণ মুসলমানরা গান্ধীজীকে পরিহার করিয়াই চলিত। কিন্তু মুসলমানদের হালয় জানিবার জন্ম গান্ধীজীর আগ্রহ ও ধৈর্য্য অপরিসীম।

প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী কর্তৃক কোরাণ ব্যাখার প্রতিবাদ করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ ও স্থানীয় লীগ নায়কদের নিকট হইতে বহু পত্র তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে। বহু গ্রামেও নেতৃস্থানীয় মুসলমানরা গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া প্রার্থনাসভায় তাঁহার কোরাণ ব্যাখ্যা করা যে মুসলমানদের ধর্মনীতি বিরুদ্ধ কাজ তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়ছেন। তাঁহাদের সকলেরই যুক্তির সারমর্ম এই যে-হিন্দুদের প্রার্থনা সভায় মুসলমানদের যোগ দেওয়া মৃশ্লিম সংস্কৃতি ও ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ। তাঁহারা গান্ধীজীকে হিন্দুদের 'অবতার' বলিয়া মনে করেন। স্থতবাং হিন্দু হইয়া মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরাণ ব্যাখ্যা করিয়া মুসলমানদের শুনান তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চা নহে কি? গান্ধীজী ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি শ্রবণ করেন। মৃত্ হাস্ত ও ঘন ঘন মন্তক সঞ্চালন করিয়া তাঁহাদের অন্তরে যে অভিযোগ সঞ্চিত হইয়া আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশে উৎসাহ দেন। গান্ধীজী তাঁহাদের অন্তর জানিতে চাহেন। সেখানে তাঁহার জন্য ধিকারই জমা থাক অথবা তাঁহার জন্ম প্রেমই সঞ্চিত হইয়া থাক, তিনি প্রশাস্ত ও স্থিরচিত্তে তাহা গ্রহণ করেন। তাঁহাদের হাদয় না জানিলে তিনি তাহা জয় করিবেন কি প্রকারে। যথনই তাঁহাকে তাঁহাদেব সহিত কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা করিতে দেখিয়াছি তথনই একটি জিনিষ বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সেটি হইতেছে মুসলমানদের হানয় জানিবার জন্ম গান্ধীজীর অসীম আগ্রহ। তাঁহাদের অভিযোগের উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছেন —রক্তেমাংদে গঠিত অক্তান্ত মাহুবের নত তিনিও একজন অতি সাধারণ মাহুষ। তিনি অবতার বা ধর্মগুরু নহেন। প্রার্থনাসভায় মুসলমানদের যোগদান করা সম্পর্কে তিনি বলেন—

ষদি কোন মুসলমান ভাই সভায় যোগদান করা পছন্দ না করেন, তাহা হইলে জিনি সভায় আসিবেন না। গান্ধীজী তাঁহাদের আরও বলেন—বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ হইতে প্রার্থনার সময় আর্ত্তি করা হয়। একজন মুসলমান বন্ধুর অহুরোধক্রমেই তিনি মুসলমান ধর্মগ্রন্থ হইতে একটি অংশ প্রার্থনাসভায় আর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে এইরূপ ধারণা বন্ধমূল হইলেও আসলে ঈশ্বর এক, খোদাও যে, রাম ও সে। কোরাণ শরীফেও লিখিত আছে, খোদার নাম গণনা করিয়া শেষ করা যাম না। তাঁহার অনেক মুসলমান বন্ধু আছেন তাঁহারা কখনই তাঁহার কোরাণ ব্যাখ্যা বা কোরাণ হইতে আর্ত্তি করিয়া মুসলমানদের শুনানকে অন্ধিকার চর্চ্চা বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারাও খাঁটি মুসলমান। প্রার্থনা সভায় যোগদান করিলে মুসলমানদের ধর্মচ্যুতির কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি দেখিতে চাহেন, হিন্দুরা খাঁটি হিন্দু হউন এবং মুসলমানরা খাঁটি মুসলমান হউন।

মৌলভী ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ যাঁহারা গান্ধীজীর সহিত দাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ পেশ করেন, গান্ধীজীর উত্তর তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নিকট মনঃপূত হয়, আবার কেহ কেহ যে মোটেই দছট হইতে পারেন না তাহাও বেশ বুঝা যায়। এইতো গেল ধর্মান্ধ মোল্লা ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কথা। কিন্তু গান্ধীজীর উপস্থিতি সরল অশিক্ষিত পল্লীবাদী মুসলমানদের মনে ধীরে ধীরে কিভাবে ক্রিয়া করিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শুক্তবপূর্ব। গার্দ্ধাজীর এই পরিক্রমা তাহারা স্ক্রনা হইতে কিভাবে গ্রহণ করিতে করিতে চলিয়াছে তাহাই দেখিবার বিষয়। কারণ তাহারাই গ্রামের মেক্ষণগুদ্ধর তাহারা তাহাদের অক্রমপ দরিত্র হিন্দু প্রতিবেশীদের সহিত্ত এক সঙ্গে নীড় বাঁধিয়া স্থায়িভাবে গ্রামে বসবাস করিতেছে।

शाकी पा कार्जियमिनिर्कित्मात नकन मासूरवत नतनी तक्, मासूर भारतक्षे कन्यानकामी, नायाशानित म्मनमान मध्यनारवत निकृष जाश ক্রমশংই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজী যে গ্রামেই গিয়াছেন সেধানেই সকলের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়াছেন। মুসলমানদের বাড়ীতে তাঁহার নিমন্ত্রণের সংখ্যা ক্রমশংই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তিনি কখনই কাহাকেও বিম্থ তো করেনই নাই বরং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সকলের আমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন। তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহাদের স্থ-ছংথের খোঁজ-খবর লইয়াছেন। পরম আত্মীয়ের প্রায় তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন। বাটীর শিশু ও বালক বালিকাদের সহিত রসিকতা করিয়া সময় সময় গান্ত্রীর্মপূর্ণ আবহাওয়াকে হালকা, হাশ্রম্থর ও আনন্দমধুর করিয়া তুলিয়াছেন।

পল্লীবাদী মুদলমানরা গান্ধীজীর দরদী হদয়ের পরিচয় পাইয়া ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি আরুই হইতেছিলেন। প্রার্থনাসভায় মুদলমানগণ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতেছিলেন। প্রার্থনা সভায় ও গান্ধীজীর পরিক্রমার পথে "রাম ও রহিম," "রুয় ও করিম", "ঈয়র ও আল্লা," প্রভৃতি নাম কীর্ত্তনে মুদলমানদের প্রতিবাদের তীব্রতাও ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল। মুইমেয় স্বার্থায়েষীদের অপপ্রচার ও তৃর্ক্ত্রপ্রকৃতির কতকলোকের পক্ষে হছশের প্রশ্রম দেওয়া ছাড়া সাধারণ পল্লীবাদী মুদলমানদের মধ্যে ক্রমশঃই সহিষ্কৃতার ভাব দেখা দিতেছিল। এমন সময় গান্ধীজীর ভাক আসিল বিহার হইতে।

গান্ধীজী প্রথম হইতেই বলিয়া আসিয়াছেন যে, বিহার সরকারের সহিত তিনি বরাবর যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন এবং বিহার সরকারের কাজে তিনি সম্ভষ্ট আছেন বলিয়াই বিহার যাওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। প্রয়োজনবোধে তিনি নিশ্চয়ই বিহার যাইবেন। গান্ধীজী প্রঃপ্রঃ এ সম্ভ্রমণ প্রকাশ করেন যে, •সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নোয়াথালি ত্যাগ করিবেন না। আবশ্রক হইলে তিনি নোয়াথালির মাটিতেই প্রাণ দিবেন।

বিহাব রওনা হওয়ার প্রাকালে গান্ধীজী বলিলেন—যেজন্থ আমি
নোয়াথালি ও ত্রিপুরায় আসিয়াছিলাম, সেই একই উদ্দেশ্যে আজ বিহারে
মাইতেছি। আমি আশা করিয়াছিলাম বাঙ্গলায় থাকিয়াই বিহারের
হিন্দুদেব যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করিতে পারিব। কিন্তু বিহার হইতে ডাঃ সৈয়দ
মাম্দ এক দীর্ঘ পত্রসহ তাঁহার সেক্রেটারীকে পাঠাইয়া আমাকে বিহার ঘাইতে
অন্তরোধ করিয়াছেন। তাঁহাব পত্র পাইয়াই আমি পূর্ববঙ্গের কাজ অসমাপ্র
রাথিয়াই বিহার রওনা হইয়াছি।

মহাস্থার পূর্ববঙ্গে আরব্ধ কাজ এখনও শেষ হয় নাই। পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া আদিলেও গান্ধীজী দেই একই পরীক্ষায় ব্যাপৃত আছেন—কেবল অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাকে মাঝে মাঝে পরীক্ষাগারের পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে।

মহাস্মাব এই পরীক্ষা সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইয়া উঠুক ভাবতের জাতীযতাবাদী ও শাস্তিকামী নবনারীমাত্রের তাহাই অস্তরের একান্ত কামনা। তাহাবা উন্মুখ হইয়া সেইদিনেব প্রতি চাহিয়া আছে।

কলিকাতা ১৩৫৪
}

এছকার

## হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৯৪৬ সালের ১•ই অক্টোবর নোয়াথালিতে প্রায় ২০০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ছইদলে বিজ্ঞ ২০,০০০ হাজারের অধিক লোক অস্তান্ত থপ্ত দলের সাহায্যে ব্যাপক ও বেপরোয়া আক্রমণ আরম্ভ করে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্বপরিকল্পিত পদ্ম অম্থায়ী এই আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। আক্রমণকারীদের সর্বজনমান্ত নেতৃত্বদ বক্তৃতার দারা ও অস্ত্রাদি সরবরাহ করিয়া তাহাদের উৎসাহ দিয়াছিলেন। আক্রমণ সামরিক কায়দায় ও সরকার নিয়ন্ত্রত পেট্রোলাদি সহযোগে চালান হইয়াছিল। অবিকল সামরিক আক্রমণের অম্রমণভাবে পূর্বেই সেতৃ, পথ ও ভাক্ষর প্রভৃতি বিনম্ভ করিয়া যোগাযোগের পথ বিচ্ছিয় করিয়া দেওয়া হয়। আক্রমণের কয়েকদিন পূর্বে হইতেই রামগঞ্জ থানার অধিবাদী জনৈক ভূতপূর্বে এম-এল-এ কয়েকটি স্থানে বড় বড় সভায় উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন। তিনি নোয়াথালি জেলার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। আক্রমণের ভয়াবছ প্রিণতির জন্ম স্থানীয় অধিবাদীদের মতে এই এম-এল-এ-র দায়িত্বই স্ব্যিপক্ষা বেদী।

দর্বাত্মক আক্রমণের প্রথম পর্যায় স্থানসন্ম হওয়ার পূর্বে যাহাতে সংবাদ বাহিরে না পৌছায় আক্রমণকারীদের প্রাদেশিক নেতৃর্দ তাহার এমন স্বাব্দা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণ স্থাক হওয়ার ৫ দিন পর প্রথম উহার সংবাদ রাজ্বানীতে পৌছায়। নোয়াথালির অত্যাচারের কাহিনী প্রচারিত

হইলে প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া যে সমস্ত বিরতি দেন এবং সংবাদ-পত্ত ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মারফত যে সমস্ত সংবাদ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা হইতেই বীভংসতার নগ্নরপ প্রকটিত হইয়া উঠে।

বন্ধীয় প্রেস এডভাইসারী কমিটি ১৫ই অক্টোবর সংবাদ পত্তে প্রকাশের জন্ম নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি দেন:—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস দলের নেত। প্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের কংগ্রেস দলের সহকারী নেতা প্রীযুক্ত ধীরেক্তনাথ দত্ত যুক্তভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির নিকট এক 'তার' করেন। বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি উহার মর্ম প্রকাশ করেন।

তারে বলা হয় যে, নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার অধীন কয়েকটি গ্রামে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায় নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ হইয়াছে। বেগমগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানার কোনও কোনও অঞ্চলেও হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে। সহস্র সহস্র গুণ্ডা প্রকৃতির লোক প্রামবাসীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে গোহত্যা করিতে ও নিষিদ্ধ খাভ ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের ঘরবাড়ী সব জালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত গ্রামবাসীকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে ও আরও শত শত লোককে অভাবে হত্যা করা হইয়াছে। বহু ল্লীলোককে অপহরণ করা হইয়াছে ও বলপূর্বক বিবাহ করা হইয়াছে। উপক্রত গ্রামসমূহে উপাসনা স্থানগুলি সবই অপবিত্র করা হইয়াছে। অসহায় গ্রামবাসিগণ জিপুরা জেলাতে চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণনাশ ও সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংস নিবারণ করার জন্ত জেলা ম্যাজিট্রেট ও নোয়াখালির পুলিশ স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট কিছুই করেন নাই। প্রায় ত্ইশত বর্গমাইল পরিমিত উপক্রত অঞ্চলে কাহাকেও যাইতে ক্রেরা হইছেছে না, ঐ এলাকা হইতে কাহাকেও আসিতেও দেওয়া হইতেছে না। এই সকল অঞ্চলে যাইবার পথগুলিতে মারাত্মক অল্পন্তে সজ্জিত ভ্রথমার

সতর্ক পাহারা দিতেছে। এখনও যে সকল লোক বাঁচিয়া আছে ও যে সকল ন্ত্রীলোককে অপহরণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। সামরিক সাহায্য ব্যতীত তাহাদের উদ্ধার করা অসম্ভব। পার্শবন্তী ত্রিপুরা জেলায় গোলিযোগ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ফলে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চল অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। ১•ই অক্টোবর হইতে এই গোলযোগ আরম্ভ হয় ও স্থশংগঠিত পরিকল্পনার্থায়ী নরহত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নি সংযোগের তাগুব চলে। নোগাখালি, ত্রিপুর। ওচট্টগ্রাম জেলায় অবিলম্বে সৈশ্য মোতায়েন করা একান্ত প্রয়োজন। উদ্ধার ও পুন: সংস্থাপন আশু কর্ত্তব্য। কয়েকটি স্থানের অধিবাসীদের যেরূপ ব্যাপক ভাবে ধর্মাস্তরিত করা হইয়াছে, যে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছে, যে বিরাট পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ও যে সংখ্যক স্ত্রীলোক অপহতা হইয়াছে, ভাহাতে কলিকাতার मान्ना नि**ञान्त कृष्ट वित्रा यान इ**हेरव । मर्कालय मःवारित প্रकान, नामाथानित আরও কয়েকটি থানায় হান্সামা ছড়াইয়া পড়িতেছে। ত্রিপুরা জেলার হাজীগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, ও লাক্সাম ধানার কোনও কোনও স্থানেও গোলযোগ দেখা দিয়াছে। যে পুলিশ ও দৈক্তদল মোতায়েন করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। গুণ্ডার দল সংবাদ আদান প্রদানের সকল পথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ও রাস্তাঘাট ও সেতুসমূহ ধ্বংস করিয়া চলিতেছে। অবিলম্বে এই ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসলীলা বন্ধ না করা হইলে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। উপক্রত অঞ্চলসমূহে সামরিক আইন জারী করা একান্ত প্রয়োজন।

বাঙ্গলা সরকারের ১৫ই অক্টোবর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, লক্ষীগঞ্জ এবং বেগমগঞ্জে অরাজকতা চলিতেছে। ফেণীর অবস্থা আয়ত্তে আনা হইয়াছে এবং উহা এখন শাস্ত আছে।

উপক্তত অঞ্চলসমূহে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার জন্ম কঠোর বাবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। তৃই জায়গায় পুলিশ গুলী চালাইয়াছে এবং ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। ত্ত্বিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ এলাকায় গোলযোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।
১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর রাত্তিতে পুলিশ গুলী চালাইয়া ৫ জন লুঠনকারীকে
নিহত করে। লুঠনকারীদের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আরও সশ্স্ত পুলিশ নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় পাঠান ইইয়াছে। অসামরিক সরবরাহ সচিব আজ সকালে পূর্ববঙ্গ অভিমূখে রওনা ইইয়াছেন।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মি: স্থরাবর্দী বলেন যে, উপজ্রত অঞ্চলে হাঙ্গামা ও অত্যাচার যথার্থই গুরুতর। তিনি আরও বলেন যে, হাঙ্গামা দমনের জন্ম তুই দফা সৈন্ম প্রেরণ করা হইয়াছে। নোয়াখালিতে যে সকল সৈন্ম গিয়াছে, উপজ্রত এলাকায় যাইতে তাহাদের কিছু অস্থবিধা হইতে পারে; কেননা খালসমূহ বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেতৃসমূহ বিধ্বস্ত ও রাস্তাগুলি অবক্ষ করা হইয়াছে।

#### পরিষদে প্রশোত্তর

১৯৪৭ সালের পয়লা মে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অক্টোবর হাঙ্গামার সময় প্রাণহানি ও ক্ষতির নোয়াথালি ও ত্তিপুরা জেলায় প্রাণহানি ও ক্ষয় ক্ষতি সরকারী হিসাব সম্পর্কে প্রশোত্তরকালে ঐ তৃইটি জেলার মৃত্যুসংখ্যা ও ক্ষতির সরকারী হিসাব জানিতে পারা যায়।

পরিষদে কংগ্রেসদলের ডেপুটি লীভার- প্রীযুক্ত ধীরেক্সনাথ দত্তের এক প্রশ্নের উত্তরে খরাষ্ট্র সচিবের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে নসর্কল্লা জানান যে, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় হাঙ্গামা সম্পর্কে মোট ২৮৫ জন মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিলিটারী ও পুলিশের গুলীতে ৬৭ জন মারা যার। হাঙ্গামায় নোয়াখালিতে ১৭৮ জন ও ত্রিপুরায় ৪০ জনের মৃত্যু হয়।

ত্ইটি জেলায় মোঁট ৪৪৩৬টি গৃহ লুঞ্জিত ও ২৫৯৯টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। ইহা ছাড়া ত্রিপুরা জেলায় ৬৫২০টি কুটীর ভস্মীভূত হয়। উপরোক্ত জেলা হইটিতে বলপূর্ব্বক কত লোককে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরে মি: নসকল্লা বলেন যে, নোয়াথালির হিসাব জানা যায় নাই, তবে এই সংখ্যা নিশ্চয়ই হাজার হাজার হইবে। ত্রিপুরায় এইরূপ ধর্মান্তরিত লোকের সংখ্যা ছিল ৯৮৯৫।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মি: নসরুলা বলেন যে, হাঙ্গামা সম্পর্কে নোয়াথালিতে ১০৬১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তন্মধ্যে ইতিমধ্যে ৯০৯ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরায় ১১৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তন্মধ্যে এয়াবৎ ৯১২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত জেলা হইটিতে অপহতা নারীর সংখ্যা কত, প্রীযুক্ত দত্ত তাহা জানিতে চাহিলে, মিঃ নসকলা বলেন যে, নোয়াখালি হইতে হইজন স্ত্রীলোক অপহতা হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজনকে পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা হইতে এইরূপ ৫টি ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। ইহাদের সকলকেই পাওয়া গিয়াছে।

নোয়াথালি ও ত্রিপুরা জেলায় মৃত্যু সংখ্যা ও ক্ষয় ক্ষতির সরকারী হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া-হইল:—

#### নোয়াখালি

লন্দ্রীপুর থানা এলাকায় ৯২৯টি গৃহ লুঞ্জিত এবং ৩৯২টি গৃহ ভশ্মীভূত হয়। হাঙ্গামার ফলে ৩৩ জনের মৃত্যু হয় এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ১ জন মারা পড়ে।

রামগঞ্জ থানা অঞ্চলে ২০৮টি গৃহ ভস্মীভূত ও ৬১০টি গৃহ লু্ঞিত হয়। হাঙ্গামায় ৬৯ জন নিহত হয় এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ২১ জন মারা পড়ে।

বেগমগঞ্জ থানা অঞ্চল হাঙ্গামার ফলে ৩১ জন নিহত হয় এবং ১৯৭টি গৃহ লুক্তিত ও ৭৯টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ৫ জনের মৃত্যু হয়। রায়পুর থানা এলাকায় হালামার ফলে ২৬ জনের মৃত্যু হয় এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ৬ জন নিহত হয়। ১২০টি গৃহ ভদ্মীভূত ও ৪৭৮টি গৃহ লুঞ্জি হয়।

সন্দীপ থানা অঞ্চলে হাঙ্গামায় ২৪ জন নিহত হয়, পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীবর্ধণের ফলে ৯ জন মারা পড়ে। ৪৯টি গৃহ ভদ্মীভূত ও ৫২টি গৃহ সুষ্ঠিত হয়।

নোয়াথালির মোট হিসাব এইরপ:—৮৮১টি গৃহ ভস্মীভূত ও ২,২৬৬টি গৃহ লুঞ্জিত হয়; হাঙ্গামায় ১৭৮ জন নিহত হয় এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ৪২ জন মারা পড়ে।

#### ত্রিপুরা

চাদপুর থানায় ১০৫৫ গৃহ ও ৩,৩৫০টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ১,৫৮০টি গৃহ লুষ্ঠিত হয়। এই থানায় হাঙ্গামায় ১৬ জনের এবং পুলিশের গুলীতে ২ জনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়।

চৌদ্গ্রাম থানা অঞ্লে ৫টি গৃহ ও ৫টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ৪৮টি গৃহ লুক্তিত হয়। পুলিশের গুলীতে ৪ জনের মৃত্যু হয়।

ফরিদগঞ্জ থানা অঞ্চলে হাঙ্গামার ফলে ১৯ জনের মৃত্যু এবং হাঙ্গামাকালে ৬৩৪টি গৃহ এবং ৩০৩টি কুটার ভস্মীভূত হয়, ৩৯৩টি গৃহ লুপ্তিত হয়। প্লিশের গুলীতে ৬ জন এবং মিলিটারীর গুলীতে ২ জনের মৃত্যু হয়।

লাকসাম থানায় ৭৭টি গৃহ লু্ঞিত এবং ৪টি গৃহ ও ৯টি কুটীর ভস্মীভূত হয়।

হাজিগঞ্জ থানায় ২০টি গৃহ ও ১১৮টি কুটীর ভস্মীভূত এবং ২৩টি গৃহ লুঞ্জিত হয়। পুলিশ ও মিশিটারীর গুলীতে ১ ব্যক্তি মারা পড়ে।

বৃদ্দিচদে ৪৯টি গৃহ লুঞ্জিত হয়।

करूमा थानाम श्रामामा मल्लर्क ६ ज्ञान मृज्य मः वाम भाजमा याम।

দেবী দার থানা হইতে পুলিশের গুলী-চালনার ফলে ২ ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরা জেলার হাকামায় মোট হিনাব এইরপ:—>,৭১৮টি গৃহ ও ৬,৫২০টি কুটীর ভন্নীভূত এবং ২১৭০টি গৃহ লুঞ্জিত হয়। হাকামার ফলে ৪০ জনের মৃত্যু হয় এবং পুলিশ ও মিলিটারীর গুলীতে ২৫ জন মারা পড়ে।

#### রাষ্ট্রপতি রূপালনী

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য ক্রপালনা নোয়াখালির উপক্রত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আদিবার পর তথাকার অবস্থা সম্পর্কে ২৬শে অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া ও বিভিন্ন স্ত্র হইতে স্বয়ং তথ্য সংগ্রহ করিয়া আক্রমণের উত্যোক্তা, তাহাদের উদ্দেশ্য ও অফুস্ত কর্মপন্থা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হন। তিনি বলেন, তাঁহার গৃহীত নিদ্ধান্তন্মত্ ও সঠিক; সাক্ষীদিগকে তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিলে নিরপেক্ষ ট্রাইবৃশ্থালের সম্মুথে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা অতি সহজে প্রমাণিত হইতে পারে।

আচাৰ্য্য ক্লপালনী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে পৌছেন:—

- (>) নোয়াথালি ও ত্রিপুরা জেলায় হিন্দুদের উপর পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়া আক্রমণ চালান হয়। মৃদলিম লীগ সাক্ষাৎভাবে এই আক্রমণ না বাধাইলেও মৃদলিম লীগের প্রচার কার্যোর ফলে ইহা সংঘটত হইয়াছে। স্থানীয় লোকদের সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে য়ে, এই আক্রমণে বিভিন্ন গ্রামের বিশিষ্ট লীগ নেতাদের অনেক্থানি হাত ছিল।
- (২) বিপদের আশকা জানাইয়া কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের বিশিষ্ট হিন্দুরা প্রথমে মৌথিকভাবে পরে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়াছিলেন। (৩) যে আয়োজন উত্যোগ চলিতেছিল,

ভাহার সহিত কয়েকজন মুসলমান সরকারী কর্মচারীর যোগাযোগ ছিল। কয়েকজন উৎসাহ দিয়াছিলেন।

মুসলমানদের মধ্য সাধারণভাবে একটা বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করিলে গবর্ণমেণ্ট কিছু বলিবেন না। (৪) কয়েকশত লোকের এক একটা দল বিভক্ত হইয়া হিন্দু গ্রাম অথবা হিন্দু মুসলমান মিখিত গ্রামের হিন্দু বাড়ীগুলি আক্রমণ করাই ছিল আক্রমণকারীদের কার্য্যপদ্ধতি। দলে এক-একজন দলপতি ও মুখপত্র থাকিত। তাহার। প্রথমে মুসলিম লীগের এবং কোথাও কোথাও বা কলিকাতার দান্ধায় ক্ষতিগ্রন্থদের নাম করিয়া চাঁদা আদায় করিত। এইভাবে জবরদন্তি করিয়া তাহারা বহু টাকা আদায় করে এবং আদায়ের পরিমাণ কোথাও কোথাও দশ হাজার টাকাও ছাড়াইয়া যায়। টাদা দিয়াও হিন্দুরা নিস্তার পায় নাই। টাদা আদায় করার পর ঐ দলই বা পরবর্তী দল আদিয়া হিন্দু বাড়ীগুলি লুঠ করিতে থাকে। অধিকাংশ লুষ্ঠিত বাড়ীতেই আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এক্তেরা কেবলমাত্র নগদ টাকা, অলহার ও অভাত মৃল্যবান দ্রব্য লুগ্রন করিয়াই ক্ষাস্ত হয় নাই; গৃহস্থদের ব্যবহারে যাহা কিছু লাগিতে পারে—আহার্য্য, বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় কিছুই বাদ দেয় নাই। অনেকস্থলে লু্ষ্ঠিত গৰুবাছুর ইত্যাদি গৃহ-পালিত জন্তুগুলিও নিজেরাই তাড়াইয়া লইয়া যায়। কোথাও কোথাও কোন বাড়ী লুঠ করার আগে বাড়ীর লোকজনদের ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা লুঠন ও অগ্নিসংযোগ হইতে রেহাই পান নাই।

(৫) আক্রমণকারী জনতা "লীগ জিন্দাবাদ," "পাকিস্থান জিন্দাবাদ," "লড়কে লেকে পাকিস্থান," "মারকে লেকে পাকিস্থান" ইত্যাদি মুসলিম লীগের ধানি করে।

হিন্দুদের এই কথাও বলা হয় যে, কলিকাতার দালায় নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ ভূলিবার জন্তই এই হত্যা, লুঠন ও গৃহদাহ চালন হইতেছে। যাহারা বাধা দেয়, তাহাদের সকলকেই কোতল করা হইয়াছে। হর্ক্তেদের হাতে বন্ধুক থাকায় কোথাও কোথাও বাধাদানকারীদের গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। এই সকল বন্দুক হয় মুসলমান জমিদারদের ছিল আর না হয় হিন্দুদের নিকট হইতে অপহরণ বা বলপূর্ক্তক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। কোথাও কোথাও হিন্দুরা বাধা দান না করা সত্ত্বেও নিহত হইয়াছে।

আমার হাতে সময় অল্প থাকায় কত লোক নিহত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। আমার বিশ্বাস গ্রব্দেণ্টও সংখ্যা নির্ণয় করেন নাই। জনৈক সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, মাত্র একশত জন মারা গিয়াছে। আরও উচ্চপদস্থ অপর একজন সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, নিহতের সংখ্যা ৫ শতের কাছাকাছি হইবে।

- (৬) পার্যবর্তী মুদলমান গ্রাহ্সমৃহের অধিবাসীরাই লুঠতরাজ, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড ও পাইকারীভাবে ধর্মান্তরিতকরণ চালায়। যে যে গ্রামে হিন্দু মুদলমান একত্রে বাদ করিত, দেই গ্রামের মুদলমানরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই দকল কাজে যোগ দেয়। যাহারা এই দকল কাজে যোগদান করিয়া-ছিল, তাহাদের অনেককেই আক্রান্ত ব্যক্তিরা দনাক্ত করিতে পারিবে। তাহারা আমাকে বহু নামের তালিকা দিয়াছে। বাহির হইতে যদি কোন লোক আদিয়াও থাকে, তাহাদের দংখ্যা খুবই নগন্য।
- (१) লুঠতরাজ, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ডের পরও ইনলাম ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যান্ত হিন্দুদের বিপদ কাটে না। প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়া হিন্দুরা পাইকারীভাবে ইনলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নৃতন ধর্ম গ্রহণের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের গ্রামের মুসলমানদের ব্যবহৃত সাদা টুপি পরিতে দেওয়া হয়। টুপিগুলির অনেকগুলিই নৃতন এবং এইগুলিতে পাকিস্থানের মানচিত্র এবং পাকিস্থান জিলাবাদ' এবং 'লড়কে লেকে পাকিস্থান' ছাপ মারা ছিল।

হিন্দের শুক্রবারের জুমা নামাজে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের নামাজ ও কলমা পড়িতে বাধ্য করা হয়। মহিলাদের শাঁখা ভালিয়া ও সিঁত্র মুছিয়া ইসলামে দীকা দেওয়া হয়। ধর্ম পরিবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের পীড কর্ত্তক মন্ত্রপৃত বস্ত্র স্পর্শ করিতে বলা হয়। মহিলাদের কলমা পাঠ করিতে হয়। হিন্দু গৃহের সমস্ত দেবমূর্ত্তি ভালিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উপক্রত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু দেবালয় লু্ষ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছে।

- (৮) ৰলপূর্ব্ধক অনেকগুলি বিবাহও হইয়াছে। বর্ত্তমানে এইরূপ বিবাহের সংখ্যা নিরূপন করা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা রূপালনীর নিকট হইতে বিস্তৃত রিপোর্ট পাইয়া নোয়াখালির ইউরোপীয় ম্যাজিট্রেট একটি বালিকাকে উদ্ধার করেন। দত্তপাড়ায় একটি উদ্ধার-শিবিরে জনৈক স্ত্রীলোক শীযুক্তা রূপালনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিলেন। বহু নারী অপহ্নতা হইয়াছে। কিন্তু আমার হাতে সময় অল্প বলিয়া আমার পক্ষে তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।
- (৯) ধর্ষিতার সংখ্যা নির্ণয় করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিস্তু
  অনেক দ্বীলোক শ্রীযুক্তা রূপানলীর নিকট তাহাদের প্রতি অত্যাচারের নিদর্শন
  স্বরূপ বিবাহিত জীবনের প্রতীক শাখা ভাঙ্গিয়। দেওয়ার এবং সিঁত্র মৃছিয়া
  দিবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। একস্থানে মুর্ব্ব্রের। স্ত্রীলোকদের মাটতে
  ফেলিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া তাহাদের সিঁত্র মৃছিয়া দেয়।
- (>•) এইসকল অঞ্চলের হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করুক বা না করুক—
  কোন অবস্থাতেই নির্ভয়ে বাস করিতে পারিতেছে না।
- (১১) লীগ প্রহরীরা উপক্রত গ্রামসমূহের প্রবেশপথগুলি আগলাইয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নবদীক্ষিতদের ছাড়পত্র লইয়া গ্রামের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ছাড়পত্র আমি দেখিয়াছি।
- (১২) হা**লা**মার সময় যাহারা উপক্রত গ্রামের বাহিরে ছিল, তাহারা নিজেদের গ্রামে যাইতেৎসমর্থ হয় নাই।
  - (১৩) বছ পরিবারের পুরুষ স্ত্রীলোক বালক বালিকা নিথোঁজ। তাহাদের

সন্ধান লইবার কোন উপায় নাই। গ্রামের পোষ্টঅফিস সমূহেও কোন কাজ হইতেছে না।

(১৪) হাস্বামার সময় পুলিশ নিক্ষীয় ছিল। তাহারা এখন ট্রল দিতেছে। তাহারা বলে যে, একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া তাহাদের প্রতি গুলী চালাইবার ছকুম ছিল না এবং এখনও নাই। তাহাদের আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নাই কারণ তাহারা হাস্বামাকারীদের কাজে বাধা দেয় নাই।

২০শে তারিথ পর্যান্ত যে অগ্নিসংযোগ চলিতেছিল তাহার প্রমাণ আমি
দিতে পারি। আমি ১৯শে ও ২০শে তারিথে বিমান হইতে চাঁদপুর ও
নোয়াথালি অঞ্চলে আগুন জলিতে দেখি। প্রধান মন্ত্রীও ২০শে তারিথ এই
আগুনগুলি দেখিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভন্নীভূত গৃহ এবং অনহায় হিন্দুদের
আমি দেখিতে পাই। স্বর্ধবান্ত হিন্দুদের পরিধেয়ও নাই, থাতাও নাই।

আমি সরকারী কশ্মচারীদের মুখেই শুনিয়াছি যে, ২৫শে তারিথ পর্যাপ্ত নোয়াথালি অঞ্চলে মাত্র ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য ক্রপালনী বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে যাহা ঘটতেছে তাহা অর্থ নৈতিক কারণে ঘটতেছে না। কারণ একটিও ধনী মুনলমানের গৃহ লুগীত হয় নাই। তাঁহার নিকট ইহা নম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক এবং সম্পূর্ণ একতরফা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

উপসংহারে তিনি প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুকে শাস্ত ও সংযতথাকিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, পূর্কবিঙ্গের উপজ্জ অঞ্লের মর্মাস্তিক ঘটনাবলী ভাষায় বর্ণনার অতীত হইলেও তাঁহারা যেন প্রতিশোধের কথা চিন্তা না করেন।

#### পণ্ডিত নেহরু

পণ্ডিত জওহরলাল নেহক কংগ্রেদের অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক অবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তারের সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি রক্তপাত ভয় করেন না এবং সাহসের সহিত এই অবস্থার সম্ধীন হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে,
মুসলিম লীগের ফ্যাসিষ্ট নীতি "হিন্দু ফ্যাসিবাদ" নামে আরও একটি প্রতিষ্দ্রী
ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়াছে। কংগ্রেস যেরূপ বৃটিশ ফ্যাসিবাদ দূর করিয়াছে,
তেমনি এই দ্বিমুখী ভারতীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস লড়াই করিবে।
মুসলিম লীগের কার্য্যকলাপ হিটলারী পদ্ধতি অনুসারে চলিতেছে।

মীরাট মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পক্ষ হইতে এক সম্বর্জনা সভায় পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, বাললা, বিহার, ও যুক্তপ্রদেশের অংশবিশেষে যাহা ঘটিয়াছে তাহা শুধু নির্দ্ধোষ নরনারী ও শিশুদের উপরই আক্রমন নহে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও আঘাত করা হইয়াছে ।

সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই সকল কাপুরুষোচিত আক্রমণ বন্ধ করিতে তিনি জনসাধারনকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, একথা ঠিক যে, সৈল্পদল হাজামা কিছুটা দমন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হাজামা দমনের যথার্থ উপায় হইল দেশেয় অভ্যন্তরে শান্তি, প্রীতি ও সদিচ্ছার বাণী বহণ করিয়া লওয়া। দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃর্দ্ধকেই তাহা করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু বলেন, আমি স্বীকার করি যে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহারা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা লারাই পরিচালিত হইয়াছে। তাহারা সরল পল্পীবাসী, এবং এই ধরণের কার্য্য যে নিফল, তাহা তাহারা জানে। বিহারে আমরা তাহাদের নিকট সরাসরি উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং অবস্থা আয়ত্তে আনিতেও সক্ষম হইয়াছিলাম। যদি আপনারা আন্তরিকভাবে চেটা করেন, তবে নিশ্মই সকল হইবেন। যদি এজ্ঞ প্রাণ বিসক্জন দিতে হয়, তথাপি এই ত্যাগ সার্থক হইবে।

২৭শে ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত নোরাখালি যান। শ্রীরামপুরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, পূর্বে বঙ্গের ঘটনাবলী তাহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত করিয়াছে। কোন বিশেষ সম্প্রদার বা ধর্মাবলম্বী লোকের জন্ত কংগ্রেদ স্বাধীনতা চায় না, কংগ্রেদ সকলের

জক্তই স্বাধীনতা চায়। জনসাধারণ এই উদ্দেশ্যের সাক্ষল্যের জক্ত সংগ্রাম না করিয়া আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি ত্রংখ প্রকাশ করেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ডাঃ বিধান রায়ের গৃহে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, গান্ধীজী তাঁহার কাজের কিছু ফললাভ হইতেছে দেখিয়া তিনি (গান্ধীজী) আশান্বিত হইয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু আরও বলেন যে, তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরামর্শ দিয়াছেন।

#### সর্দার বন্ধভ ভাই প্যাটেল

কলিকাতা ও নোয়াথালি দাঙ্গা সম্পর্কে মন্তব্যপ্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল বলেন যে, যাহারা ইহার স্ত্রপাত করিয়াছিল তাহারা যদি উহার ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করে, তাহা হইলে দেখিবে যে, উহাতে কোন লাভ হয় না, আরও রক্তপাতেরই সৃষ্টি হয়। কলিকাতার পর পূর্কবঙ্গেও হাঙ্গামা বাধে। উহা গুণ্ডাদের কাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে তিনি পারেন না। ইহা গুণ্ডাদের কাজ নহে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম ঐরূপ করা হইয়াছে। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরন হত্যা হইতেও মর্মান্তিক।

বাঙ্গলার তুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষ লোকের মৃত্যুতে তিনি যতটা ব্যধিত হইয়াছিলেন, এইরূপ বলপূর্বক ধর্মান্তকরণে তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যধিত হইয়াছেন। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়:।

#### ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার নোরাখালি ও ত্রিপুর। জেলার উপজত অঞ্চলে সফর করিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করাই সংখ্যালষিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবন্ধ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে সহস্র সহস্র নরনারীকে বলপূর্ব্বক শান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং

আমৃত্যু হিন্দু থাকিবেন। তাঁহারা কিছুমাত্র প্রায়ন্তিন্ত না করিয়া হিন্দুসমাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।

ডা: মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি নিমে দেওয়া হইল:—

"নোয়াথালি ও ত্রিপুরা জেলায় উপক্রত অঞ্লের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দান্ধার ইতিহাসে অভূতপূর্বে। অবশ্য ইহাকে কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাকা বলা চলে না। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সজ্যবদ্ধ ও স্থপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিতকরণ এবং লুঠন, গৃহদাহ এবং সমস্ত বিগ্রহ ও দেবমন্দির অপবিত্রকরণ। কোন শ্রেণীর লোককেই রেহাই দেওয়া হয় নইে। যাহারা অপেকাকত ধনী, তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোর হয়। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল; কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, প্রধানত: তাঁহাদের জন্মই এই ব্যবস্থা ছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক বিবাহও এই সকল কুকার্য্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই প্রকার নারীর সংখ্যা কত, তাহা সহজে হির করা সম্ভব নহে। যে সকল ধানি উচ্চারিত হয় এবং যে সকল কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্তই সমূলে হিন্দু-লোপ ও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। মৃসলিম লীগের জন্ম এবং ধর্মান্ডরিতকরণ অমুষ্ঠানের ব্যয় ইত্যাদি অক্যান্য কারণে চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আক্রনণকারিগণ ও তাহাদের দলপতিরা মুসলিম লীগের আদর্শে উষুদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা আরও জানিত যে, প্রদেশে তাহাদের নিজেদের গবর্ণমেণ্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় রাজকর্মচারীরাও সাধারণত: ভাহাদের প্রতি স হামুভূতিসম্পন্ন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া কুকার্য্যে ভাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

এই সকল কুকীভির নায়ক একদল গুণ্ডা ছিল অথবা তাহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়াছিল—এরপ বলিলে মিধ্যা বলা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকরা এই সব পৈশাচিক কাণ্ড করে এবং সাধারণভাবে এই সকল কাণ্ট্যের প্রতি লোকের সহামুভূতি ছিল। কয়েক ক্ষেত্রে মুসলমানরা লোকের প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এভাবে যাহাদের জীবন রক্ষা পায়, তাহার৷ পলায়নে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত হইয়া আমে পাকিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তিও লুঠন হইতে রক্ষা পায় নাই। ভাবী বিপদের আশহা পূর্কাহ্নেই কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচার করিতেছিল, সেই সব প্রকাশ্ত প্ররোচকদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে তাঁহার। চেটা করেন নাই। যথন সত্যসত্যই হান্ধামা বাধিয়া উঠিল এবং কয়েকদিন যাবৎ চলিতে লাগিল, কর্তুপক্ষ তখন লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে অপারগ হইলেন। এই অক্ষমতা দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের নিকট ধিক্নত হইয়াছেন এবং স্ব স্ব পদে বহাল থাকা সম্বন্ধে অযোগ্য-তার প্রমাণ দিয়াছেন। বস্তুত: তাঁহারা যতক্ষণ উপস্থিত থাকিবেন, ততক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ হইবে না। এই প্রকার একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবার পরও নোয়াখালিতে মাত্র প্রায় ৫০ জনকে এবং ত্রিপুরায় জনকতককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক বিপজ্জনক এলাকার অন্তঃস্থল হইতে পলাইয়া গিয়া অত্যাচারীদের নাগালের ঠিক বাহিরে জেলার ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজ্ঞেই অমুমেয়। যে সকল স্থান এখনও উপদ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্থান হইতেও অধিবাসীরা হাজারে হাজারে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়-কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় লইয়াছে। কুমিলা চাঁদপুর, আগরতলা ইত্যাদি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। স্ক্র্থেণীর স্ত্রী-পুরুষ শিশুসহ

এই সকল আশ্রয়-কেন্দ্রে আশ্রিতের সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার হইবে।

এই সকল লোক ছাড়া আরও প্রায় ৫০ হাজার বা ততোধিক লোক এখনও বিপজ্জনক এলাকায় রহিয়াচে। এই এলাকাকে বেওয়ারিশ এলাকা বলা যাইতে পারে। এই এলাকায় অবফ্রক ব্যক্তিদিগকে একদিনও বিলয় না করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদেয় সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহার। এখনও অত্যাচারীদের হাতের মুঠার ভিতরে। তাহারা এখন নামেমাত্র মাত্রষ। তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াতে। তাহাদের অধিকাংশই সর্বস্বাস্ত এবং তাহাদের শরীর, মন তুইই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে তপশিলী বা অক্তান্ত শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের **উপর** যে অপমান ও নির্ধাতন চলিয়াছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের নাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াচে, তাহাদের স্ত্রীলোকর। অ পমানিত হইতেছে, ভাহাদের ধনদপত্তি লুক্তিত হইয়াছে; ভাহাদের মুসলমানের মত পোষাক পরিতে, আহার করিতে ও জীবনযাত্রা যাপন করিতে বাধা করা হইতেছে। পরিবারের পরুষদিগকে মদজিদে যাইতে হয়। মৌলভী বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। আহার্যোর জন্য —এমন কি অস্তিত্ব পর্যান্ত টিকাইয়া রাখিবার জন্ম তাহাদিগকে তাহাদের অবরোধকারীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহারা যাহাতে তাহাদের সমাজ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে. দেজতা তাহাদিগকে দ্রুত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলেই ভাহাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে।

তাহার। প্রতিবাদ করিতে সাহদী হয় ন।; এমন কি বাহির হইতে যে সব হিন্দু তাহাদের গৃহে আসে, তাহাদের সহিত তাহার। দেখা পর্যান্ত করিতে সাহস কবে না—যদি না আগভ্তকদের সহিত সশস্ত্র প্রহরী থাকে। পূর্কে যাহারা নেতৃত্বানীয় হিন্দু ছিল, তাহাদের প্রাতন এবং নৃতন উভর্বিধ নাম ব্যবহার করিয়া প্রচারপত্র বিলি করা হইতেছে যে, তাহারা স্বেচ্ছায় নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলকে ভবিষাতেও বর্ত্তমানের মত অবস্থায় পাকিতে অমুরোধ করিতেছে; তাহারা স্বেচ্ছায় ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মহকুমা হাকিমদের নিকট আবেদন পাঠান হইতেছে। বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা স্থানীয় মুসলিম নেতাদের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র লইয়া বাহিরে যাইতে পারে। আমরা যখন নোয়াথালির নিকট চৌমুহনীতে ছিলাম তথন তাহাদের কয়েকজন তথায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। তৃইজন মুসলিন লাগ মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিট্রেট আমাদের সহিত তথায় আলোচনা করিতেছিলেন। আগস্তুকর। তাঁহাদের সম্মুথেই নিজেদের মর্মবিদারী কাহিনী বর্ণনা করে।

এখন সর্বাপেক্ষা জ্বরণী সমস্তা হইতেছে, যে বহুসংখ্যক লোক এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মৃষ্টির ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা। গ্রামণ্ডলি পাহার। দিয়া রাখায় এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া রাখায় এতদিন কাহারও পক্ষে উপক্রত এলাকায় প্রবেশ করা হঃসাধ্য ছিল। এখন মিলিটারী উপক্রত এলাকায় যাতায়াত করিতে থাকায় ঐ এলাকায় যাতায়াত ক্রমশঃ সহজ্ব হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল যাতায়াত করিলেই চলিবে না; ঐ সঙ্গে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া অবরুদ্ধ এলাকায় সহস্র সহস্র হতবল হিন্দুর মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনায় সাহায়্য করিতে হইবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ উপক্রত প্রত্যেক ট গ্রামে প্রবেশ করিবেন সিদ্ধান্ত করায় ভালই ইইয়াছে। একে তো যাতায়াতের অস্থবিধার জন্ম তাঁহার। ইচ্ছামত ক্রত যাতায়াত করিতে পারিবেন না, ততৃপরি উপক্রত অঞ্চল হইতে যদি ক্রেকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে সরান না হয় তবে সামরিক কর্তৃপক্ষও পুরাপুরি কাজ করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে পিটুনী করও বসাইতে হইবে। ১০৪২ সালের আন্দোলনের সময় কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর পাইকারী জ্বিমানা ধার্য্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান ত্র্বিপাকে মুসলমানরা সংখ্যাল্যিষ্ঠ সম্প্রশায়কে

রক্ষা করিতে না পারায়ও পিটুনী কর ধাণ্য করা সন্থত। বিষয়ট যথন আমি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর সহিত আলোচনা করিতেছিলাম, তথন আমাকে বলা হয় যে, অনেক মুসলমান তাহাদের প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমার প্রক্তাব এই যে, কেহ যদি কর মকুবের দর্থাস্ত করে, তবে দর্থাস্তকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে সত্যই তাহার প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। পাইকারী জরিমানা লব্ধ অর্থ এবং সরকারী তহবিল হইতেও ত্র্গতিদিগকে যতদূর সম্ভব শাদ্র ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

পুনর্বসতির প্রশ্নও অবিলম্বে বিবেচনা করিতে হইবে। শীঘ্রই ফসল কাটিবার সময় আসিবে। যাহারা অক্তরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা তাহাদের ভাগের ফসল না পাইলে তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইবে। নিরাপত্তার মনোভাব ফিনিয়া না আসিলে পুনর্বসতি সম্ভব হইবে না। যাহাদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হহবে। ঘরবাড়ী প্রস্তুত না হওয়া পয়ন্ত তাহাদিগকে গ্রামের নিকট বিশেবভাবে নির্দ্ধিত আশ্রয় শিবিরে হান দিতে হইবে। গ্রামে নিজেদের ঘরবাড়ী ও মন্দির পুন্নির্দ্ধিত না হওয়া পর্যন্ত হিন্দুদের ভয় দূর হইবে না।

\* \* \*

আমাদের সহস্র প্রহার প্রতানভগিনী এইভাবে নতি স্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের গভীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারিনা। তাহারা হিন্দু ছিলেন, তাহারা এখনও হিন্দু এবং তাহারা আমরণ হিন্দু পাকেবেন। আমি প্রত্যেককেই বলিয়াছি, হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিতে হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত করিতে হইবে—কোন ব্যক্তিই এরপ কোন কথা ভুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিতের কথা উঠিতেই পারিবে না।

যথনই কোন মহিলাকে উপজত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক ভাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্থীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারীকে উদ্ধার করা হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে।

যদি হিন্দু সমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্ত্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিশ্বং অন্ধকারাচ্ছন।

আমরা চৌম্হনী ও নোয়াখালিতে উদ্ধার, সাহাযা ও পুনর্বসতির জন্ম প্রতিনিধিম্লক একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। উপযুক্ত প্রহরায় ধে জ্বন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দশটি দল উপক্রত অঞ্চলের অভ্যন্তরে যাত্রা করিবে।

আমি এই বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের অবস্থা মাত্র বিবৃত্ত করিয়াছি। আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সভা শাসনের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বাঙ্গলার অক্যান্ত অংশে অবস্থা অতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং কলিকাতাসহ কয়েক স্থানেই হাঙ্গামা চলিতেছে। শাসন্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ইহার জন্ম গ্রন্থরি ও মন্ত্রিসভাই দায়ী। আমরা বার বার সতর্ক করিয়াও বিফল হইয়াছি। আমরা ভালভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, বর্ত্তমান শাসন অব্যাহত থাকিলে এই প্রদেশে ধনপ্রাণ আরও বিপন্ন হইবে।

এই বিপদের সময় হিন্দুদিগকে এ কথাট হাদয়স্বম করিতে হইবে যে, তাহারা যদি সজ্ববদ্ধ না হয়, তবে তাহাদের ভবিদ্যং অন্ধকারাচ্ছর হইবে। সম্ভবত: বিধাতার ইহাই অভিপ্রায় যে, বিশৃত্যলা এবং ধ্বংস হইতেই হিন্দুদের স্তাকার জাগ্রণ আসিবে।

এই ত্ঃসময়েও আমরা যেন ভূলিয়া না যাই যে, আমরা ৩কোট হিন্দু বান্ধালা দেশে বাস করিতেছি। আমরা যদি সজ্মবদ্ধ হই এবং আমাদের একটি অংশ যদি কোন বিপদেই ক্রক্ষেপ না করিয়া দূদেদহল্পের সহিত সহটের সন্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা সমস্ত আক্রমণকারীকে পরার্ভূত করিয়া আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের সম্মানের আসন পুনরধিকার করিতে পারিব।

### শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার উপক্তত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর ৪ঠা ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সন্মেলনে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:—

নোয়াথালি ও ত্রিপুরা জেলার কোন কোন অঞ্চল পরিভ্রমণের পর আমি কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই য়ে, সেথানে যাহা ঘটয়ছে তাহার পিছনে স্থসংবদ্ধ পরিকয়না ছিল। গুণ্ডা ও বাহিরের লোক এই পরিকয়না রচনায় ও পরিকয়না কার্য্যে পরিণত করায় জংশ গ্রহণ করিয়া থাকিতে,পারে, কিন্তু প্রধানতঃ স্থানীয় নেতৃর্ন্দসহ স্থানীয় লোকেরাই ঐ সব কাণ্ড করিয়াছে। স্থানীয় নেতৃর্ন্দের মধ্যে কোন কোন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিভেণ্টও আছেন। কাজেই যাহা ঘটয়াছে তাহার জন্ম স্থানীয় লোক ও স্থানীয় নেতৃর্ন্দকেই দায়ী করিতে হইবে।

আমার পরিভ্রমণকালে আমি কতিপয় দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে যে প্রমাণ পাইয়াছি তাহাতে আমি একথা বলিতে পারি যে, স্থানীয় কর্মচারীয়া কি ঘটতে যাইতেছে তাহা জানিতেন; তাহা ছাড়া, উভয় জেলার কতিপয় ব্যক্তি তাহাদের এ সম্বন্ধে সতর্কও করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানীয় কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমি আরও বলিতে চাই যে, তাহারা হয় প্রত্যক্ষভাবে ইহাতে উৎসাহ জোগাইয়াছেন নতুবা নিক্রিয় দর্শকের মতো স্থবির হইয়াছিলেন। আমার দৃঢ় ধারণা যে, লোকের মনোবল ও আস্থা যে লুগ্ত হইয়াছে তাহার কারণ ঐ সব কর্মচারী এখনও তাঁহাদের স্ব স্থ পদে বিরাজ্ম করিতেছেন। উপক্রত অঞ্চল যতি দেখিয়াছি তাহাতে আমি একথা বলিতে পারি যে, গবর্গমেন্ট যদি সঙ্গে সঙ্গে ও দৃঢ়ভার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন, তবে হালামা নিবারণ, অস্ততা হিংসোরাজ্বতা দমন করিতে পারিজেন। আমার ধারণা গবর্গমেন্টের উপেক্ষা অথবা দৃট্তার অভাবে কিংবা এই উভয় দোষেই বর্ত্তমান অবস্থার

উদ্ভব হইয়াছে এবং এই কারণেই উপক্রত অঞ্চলের লোকেরা অসহায় বোধ করিতেছে।

নোয়াখালির উদ্দেশ্যে কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে আমি গবর্ণমেণ্টের একজন
মন্ত্রীর নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, অক্সান্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে
নিম্লিখিত ব্যবস্থাগুলিও অবলম্বন করা উচিত:—

- (১) যে সব লোক হত্যা, লুঠ, অগ্নিসংযোগ এবং নারী নিগ্রহ করিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।
- (২) আশ্রয়প্রার্থী এবং অধিকৃত অঞ্চলের হিন্দু পরিবারগুলির পুনর্বসতির বন্দোবস্ত করিয়। স্বাভাবিক জীবন্যাপনের উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমটি সম্বন্ধে আমি বলিয়াছি যে, বহু পরিচিত ও সনাক্তরুত আপরাধীদের এখনও ধরা হয় নাই। বিভীয়টি সম্বন্ধে আমি একথা বলিতে বাধ্য যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্ভব করিয়া তুলিতে গবর্ণমেন্ট, বলিতে গেলে, কিছুই করেন নাই। বরং সাহায্য বন্ধ করিবার হুমকি দেখাইয়া গবর্ণমেন্ট অবস্থার অবনাত ঘটাইয়াছেন। এই সাহায্য বন্ধের প্রস্তাবকে আমি আশ্রয়প্রার্থীদিগকে বিপজ্জনক অঞ্চলে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করার ব্যবগু। বলিয়াই অভিহিত করিতে পারি। অধিকাংশ উপক্রত অঞ্চলের অবস্থাই এমন যে, বর্ত্তমানে সে সব জায়গায় প্রত্যাবর্ত্তন এক রকম অসম্ভ। ইহা সকলেই জানে যে, কেহ কেহ তাহাদের বাড়ী ফ্রিরবার জন্ম মনস্থির করিয়া সেখানে যায় বটে, কিন্তু তাহারা আকান্ত ও নিহত হয়।

নারীহরণ সম্পর্কে দেখা যায়, হাঙ্গামার সময় যাহারা উপক্রত অঞ্চলে ছিল তাহাদের অভিযোগ এই যে, নারী অপহরণকারী অথবা অপহতা নারী সন্ধানের ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সহায়তা করেন নাই। কোন কোন অপহতা বালিকার মাতার সহিত আমার আলাপের স্থয়েশ হইয়াছিল এবং আমি ভাহাদের যে অবস্থা দেখিয়াছি তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই।

আমি যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহাতে আমার এই ধারণা জ্বিয়াছে যে, অপহতা নারীদের অহুসন্ধানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তেমন গা করেন নাই। স্থানীয় লোকের ধারণা যে, স্থানীয় পুলিশ যদি মিলিটারীর সহযোগিতা করিত তবে মিলিটারী এ ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হইতে পারিত।

এখন উপায় কি? আমি ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আমি বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করি না। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি জনসাধারণকে ইহা উপলব্ধি করিতে বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার জন্ম যত্ত্বান হইতে হইবে এবং স্ক্রবিধ নিরাপত্তার ব্যবহা অবলম্বন করিতে হইবে।

পূর্ববর্ত্তী এক বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত বস্থ বলেন,—নোয়াখালি জেলায় অক্টোবর মাসের ১০ই তারিখ হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, এবং ঐ তারিখ হইতেই ব্যাপকভাবে পুঠন গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড, নারীহরণ ও বলপূর্ব্বক ধর্মান্তরিতকরণ আরম্ভ হয়। প্রায় ৫ হাজার আশ্রয়প্রার্থী নোয়াখালির উপক্রত অঞ্চল হইতে কুমিলায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি স্বয়ং তাহাদের নিকট অমুসন্ধান করিয়া যাহা জানিতে পারি, তাহাতে আমার উপরোক্ত উক্তি সমর্থিত হইয়াছে। নোয়াখালি জেলায় উপক্রত অঞ্লের পরিধি প্রায় « শত বর্গমাইল। গবর্ণর আশা করেন যে, নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা শতকের ্কোঠায় একটি নিমুত্তন অঙ্কের মধ্যে আছে। তিনি কি স্থত্তে এই হিসাব পাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু আমি যে সাক্ষ্য প্রমাণ ও সংবাদ পাইয়াছি, "ষ্টেসম্যান ও অক্যান্ত সংবাদপত্তে প্রকাশিত বিবরণের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে সহস্রের কোঠায় হইবে। একটি স্থানেই, যথা শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রকুমার বস্থর কাছারী ও বাটীতে একদিনে চারিশত লোক নিহত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্তে প্রকাশিত হুইয়াছে। হান্থমার তৃতীয় দিবসে নোয়াখালি উকিল সমিতির সভাপতি রায় সাহেব রাজেল্রলাল রায় সহ বহু সংখ্যক ব্যক্তি শ্রীযুক্ত রায়ের বাটীতে নিহত

হইরাছেন। যথাসময়ে সাহায্যের জন্ম আবেদন করা হইলেও আক্রান্ত ব্যক্তিও পরিবারগুলিকে পুলিশের সাহায্য দেওয়া হয় নাই। একজন ভূতপূর্বর এম এল এ-র নেতৃত্বে স্থসংগঠিত গুণ্ডাদল হাজামা বাধায়। গুণ্ডাদের দলে ভূতপূর্বর সামরিক লোকরাওছিল। উল্লিখিত ব্যক্তিদের উল্লোগ আয়োজনের সংবাদ লিখিতভাবে স্থানীয় ম্যাজিট্রেট ও পুলিশকে জানান হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নাই। ত্রিপুরা জেলায় আক্রান্ত অঞ্চলের পরিধি ৪ শত বর্গমাইল। আমি ১৯শে ও ২০ তারিখ উভয় জেলার উপক্রত স্থানগুলি বিমানে পরিদর্শন করি এবং ১৫ হইতে ২০টি গ্রামে আগুন জলিতে দেখি। স্পষ্টই বোঝা যায় য়ে, ঐ তুই দিনেই আগুনগুলি লাগান হইয়াছিল।

#### ত্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

১৭ই অক্টোবর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্তস্থরেন্দ্রমোহন ঘোষ নিমোক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন:—

"বাঙ্গলাদেশ এক চরম বিপর্যায়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। কলিকাতার পর এবার নোয়াথালির পালা। জানি না, ইহার পরের জন্ম কোন্ অঞ্চল ঠিক হইরা আছে। এই সব ঘটনাই স্থপরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়, কোনটিই বিচ্ছিন্ন নহে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির পক্ষ হইতে আমি বলিতে পারি যে, আমাদের মহান প্রতিষ্ঠান অবস্থার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আশ্রয়ে গত কয়েক বংসর যাবং বিপরীতপন্থী, বিপ্লববিরোধী ও অসামাজিক শয়তানী ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা আজ সভ্য মান্ত্রের জীবন্যাত্রা ও সভ্যতা বলিতে যাহা কিছু বুঝা যায় তাহার বিরুদ্ধে একরক্ম পুরাদস্তর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে।

"ভারতে কংগ্রেস, সভাঙা ও প্রগতির বাহক এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাড়া দিতে কংগ্রেস কুন্তিত হইবে না। ইউরোপে হিটলার ও মুসোলিনীর অধীনে যে শয়তানী ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাকে ধ্বংস করা হইয়াছে। এবং আজ যদি ভারতে ও বাঙ্গলায় তাহার পুনরুদ্ধে হয় তাহা হইলে শেষ
পর্য্যস্ত উহাও ধ্বংস হইবে। শত বিপর্য্য্য কাটাইয়াও বাঙ্গলার প্রাণ অবশিষ্ট
থাকিবে এবং সভ্যতা এই আক্রমণ সহু করিয়াও টিকিয়া থাকিবে।

"যাহারা প্রার্গতি ও সভ্যতার সমর্থক তাঁহারা যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন আমি তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি, তাঁহারা সংগঠিত হইয়া তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য পালন কর্মন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েকে রক্ষা করা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পবিত্র কর্ত্তব্য। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম যাহাই হউক না কেন, তাহাদিগের প্রাণ ও সম্পত্তি নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য—সভ্যতার ইহাই নিদর্শন। আমাদের এই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যেন আমরা না ভূলি।

নোয়াখালি হইতে তৃ:খতুর্দশার যে করুণ সংবাদ আসিতেছে তাহা সতাই অত্যন্ত কলঙ্কজনক। জাবন ও সম্পত্তিনাশের পরিমাণ নির্দারণ করা এখনও সম্ভবপর নহে। বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং বলপূর্বক নিষিদ্ধ খাছা ভোজন করান, নারীহরণ—এ সবই মধ্যযুগীয় বর্বরতা বলিয়া বোধ হয়। আমি জানি, এই অবস্থায় দেশবাসীরা কি অপমান ও কি বেদনা বোধ করিতেছেন, তথাপি লাঞ্ছিতদিগকে আমি বলিতে পারি, এই বলপূর্বক ধর্মান্তর ও বিবাহের কোনও নৈতিক বা সামাজিক মূল্য নাই। আমি আশা করি, সামান্ত এদিক ওদিক হইলেই যে যুগে মান্ত্র্যের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত বা বিবাহবন্ধন পাকা হইয়া যাইত সেই যুগের অবসান হইয়াছে। আমি ঐসকল অঞ্চলে আমার স্বদেশবাসিগণের নিকটও আবেদন জানাইতেছি, এই তথাকথিত ধর্মান্তর অথবা বিবাহের দক্ষণ কাহারও বিরুদ্ধে যেন কোনও সামাজিক বাধা আরোপ করা না হয়।

"লীগ মন্ত্রিসভার ছত্রছায়াতলে সংগঠিত শয়তানীর চক্রাস্তজাল ছিন্ন করিয়া সভ্যতারই জয় হইবে—পরিশেষে এই আশারই আমি পুনরাবৃত্তি করিতেছি।"

# শ্রীযুক্তা স্থচেতা রূপালনী

শ্রীযুক্তা স্থচেতা কুপালনী নোয়াখালি অত্যাচারের কিছুদিন পরই (২০শে অক্টোবর) সেবাকার্য্যের জন্ম সেথানে উপস্থিত হন। নোয়াখালিতে কিছুদিন সেবাকার্য্যে রত থাকিবার পর তিনি কর্মোপলক্ষে দিল্লী যান। তিনি পুনরায় ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালিতে ফিরিয়া যান। নারীর অসমানে হুংসহ বেদনায় ও ক্ষোভে-অপমানে ব্যথিত চিত্ত লইয়া তিনি নারী উদ্ধার ও নিপীড়িত নারীদের অশ্রুজন মোচন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ভয়াবহ স্থদূর পল্লী অঞ্চলে সেবা কার্য্যে আস্থানিয়োগ করেন।

দিতীয়বার নোয়াখালি যাত্রার পূর্বে প্রীযুক্তা রূপালনী বলেন যে, নোয়াখালি হইতে চলিয়া আসার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না। তথায় ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ, নারীহত্যা ও গৃহে অগ্নিসংযোগ বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারী তথায় নিজেদের অতি সামাশ্র মাত্রায় নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না। এমন কি গান্ধীজী স্বয়ং জানাইয়াছেন তিন সপ্তাহ অবস্থানের পরও তিনি কোনরূপ আলোকের সন্ধান পাইতেছেন না।

শীযুক্তা কুপালনী বলেন, "আমি দেখিয়াছি বছ গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ
সম্প্রদায়ের সমন্ত নরনারীকে বলপূর্ব্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। এইভাবে
ধর্মান্তরিত নরনারীদের বহু মেয়েকে অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিবাহ
দিতে বাধ্য করা হইয়াছে অথবা তজ্জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ
সম্প্রদায়ের লোক হিসাবেই তাহারা স্বগ্রামে বসবাস করিতে পারেন।
তাহাদের অপর সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে যোগ দিতে এবং শাস্ত্র নিষদ্ধ মাংস
ভক্ষণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।"

উপক্রত অঞ্চল হইতে আমি আজ দূরে অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্তু পূর্ববিঙ্গের হতভাগ্য নরনারীদের চিস্তায় আমার মন আছিয়। তাহাদের উপর অত্যন্ত নিশ্বম অত্যাচার চলিয়াছিল এবং অস্থাবধি ভাহারা বছবিধ তৃঃধ কট ও নির্যাতন ভোগ করিতেছেন। গান্ধীজীর নির্দেশাসুদারে আমি ২রা ডিনেম্বর নোয়াথালি যাত্রা করিতেছি এবং নোয়াথালি ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের অবস্থার উন্নতি না ঘটা পর্যান্ত আমি তথায় থাকিব।

সফরকালে আমি প্রায় একমাস যাবত নোয়াথালি ও ত্রিপুরা জেলার উপক্রত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া তথাকার অবস্থা সম্পর্কে প্রতাক্ষ অভিক্রতা সঞ্চয় করিয়াছি। কিন্তু বড়ই তৃঃথের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, তথায় অবস্থানকালে অবস্থার কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। প্রায় চারি শত গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারী বসবাস করিতেছেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁহারা বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারীদের অবাধ গতিবিধি রোধ করার জন্ম তাঁহাদের গৃহের সন্নিকটে প্রহরী মোতায়েন রাথা হইয়াছে। সাধারণতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকদের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। ত্র্কৃত্বলে মনে করে ইহারা বাহিরে যাইতে সক্ষম হইলে অভ্যন্তরভাগে অমুষ্ঠিত ঘটনাবলী প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বিক্ষিপ্ত 'নরহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার, বলপূর্বাক অর্থ আদায় এখনও চলিতেছে। সৈত্য ও পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি সম্বেও সংখ্যালঘু সম্পদায়ের নরনারীর বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না—কারণ অধিকাংশ হর্বা, ও ও তাহাদের নেতারা এখনও পর্যান্ত অবাধে চলাফেরা করিতেছে।

ত্বি, তদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ও নেতৃত্বানীয় লোক, স্থলের শিক্ষক, আইনজীবি, ও ইউনিয়নবোর্ডের সদস্য ইত্যাদি আছেন। স্থতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের জব্দ ও পীড়ন করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘটনা সম্পর্কে থানায় এজাহার দেওয়াতে বাদীকে কঠোর নির্যাতন সন্থ ক্রিতে হইয়াছে।

"কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পুলিশ একান্ত নারাজ। আমি অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশের দহিত ত্র্কৃত্ত সন্ধারদের বিশেষ গলাগলিভাব দেখিয়াছি। এই অবস্থা বিভ্যমান বলিয়াই আমি তথায় থাকা কালেও দেখিয়াছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীগণ দলে দলে বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। দেবা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথম হইতেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীর মনে আস্থার মনোভাব ফিরাইয়া আনিতে হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবক্গণের তথায় যাইয়া বসবাস ও তাহাদের মধ্যে কাজ করা অতীব প্রয়োজন।

"কিন্তু ইহাও সন্তব হয় নাই। উপজ্ঞত অঞ্চলে সংখ্যাল বু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদল থাকিলে উপকার হইবে এই বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থানীয় অধিবাসী ও কর্তৃপক্ষ মোটেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজে বাজে আপত্তি তুলিয়া ভাহার। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিত। এমন কি, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিহতও হইয়াছেন। তাঁহাদের মৃতদেহ পাওয়া সত্তেও কোনরূপ তদন্তকার্য্য পরিচালিত হয় নাই।

"ধর্ষিতাও অপহতা নারীর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে অমুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের সংখ্যা বহু। স্থদ্র পল্লী অঞ্চলে এখনও অমুরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কতক সংবাদপত্তে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি বহু অপহতা নারীকে উদ্ধার করিয়াছি। কিন্তু তৃংখের বিষয় এই যে, আমি একটি অপহতা বালিকাকে মাত্র উদ্ধার করিয়াছি।

"বহু অপহতা নারীকে দ্র দেশে স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। অপহতাদের উদ্ধারকার্য্যে কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা প্রদান না করিলে আমার মনে হয়, অধিকাংশ অপহতা নারীর উদ্ধার্সাধন সৃষ্ভব হইবে না। অব্শু এতাবৎ ভদ্রুপ সহযোগিতা দানের কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় নাই।

किছूकान शृद्ध नात्राथानित एकना माजिए हैं व क्रक श्रास्त विद्या वकि বিবৃতি সংবাদপত্তে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশ, উহাতে নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনাবলীর কতক তথ্যাদি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দিয়াছিলেন। এই বিবৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে পত্রের দারা তিনি আমাকে জানান যে, তাঁহার উক্তির ভুল অর্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পত্তের কতকাংশ নিমে উদ্ভ করা হইল:—"প্রদত্ত রিপোর্টে আমাকে ইহা বলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল যে, নারীহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ প্রদানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং এই ধরনের কোন সংবাদ **ভাঁ**হাকে জানান হয় নাই। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তক্ষপ কোন বিবৃতি প্রদান করি নাই। আপনিও জানেন, আর্ডি নামী বলপূর্বক বিবাহিতা একটি বালিকাকে আমি স্বয়ং ২৫শে অক্টোবর উদ্ধার করিয়াছি। আমার যতদূর স্মরণ আছে, মনে হয়, রিপোর্টার আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ধর্ষিতা ও অপহতা নারীর সংখ্যা সম্ভবতঃ অল্ল—উত্তরে আমি জানাই যে, তাহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। সম্ভবত আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, উক্তরপ ঘটনা কমই হইয়াছে বলিয়া আমি আশা করি—আরতি নামী বালিকাটিকে উদ্ধারের বিষয় আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম কিনা তাহা আমার মনে নাই।"

হতা, লুঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত বহু স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বয়কট করা হইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষকদের উৎপাদিত জব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের। কিনিতে চাহে না বলিয়া বিক্রীত হয় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ দোকনদারের দোকানপাট বাংস হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি অবশিষ্ট আছে উহাতে ক্রেভার অভাব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অপর সম্প্রদায়ের দোকানদারের নিকট হইতেই জব্যাদি ক্রেয় করিতে হয়। জব্যাদি ক্রেয় করিতে গেলে প্রায়ই তাঁহাদের ক্রিয়াইরা দেওয়া হয়। অথবা অভাধিক মূল্য দিতে হয়। কোন এক গ্রামে

একটি দিয়াশলাই আট আনা মূল্যে তাঁহাদের ক্রন্ত কর করিতে হয় বলিয়া আমি অবগত হইয়াছি।

স্থানাং পূর্ববিশের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে অতীত ঘটনাবলী এবং বর্ত্তমানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে শংশ্লিষ্ট কর্ত্পক্ষের মনোভাবেরও আমৃল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। অধিক কি, স্বয়ং গান্ধীজী তিন সপ্তাহ অবস্থানের পরও কেনরূপ আলোকের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। বাঙ্গলা সরকারের শুধু মৌথিক সহযোগিতার পরিবর্ত্তে কার্য,করী সহযোগিতা পাইলেই তিনি সফলকাম হইতে পারিবেন। উক্তরূপ সহযোগিতা প্রাপ্তির ফলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্থানীয় নরনারী সঙ্গত আচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। অন্তথায় পূর্ববঙ্গ হুষ্ট ক্ষতস্বরূপ থাকিয়া যাইবে।

### মিস মুরিয়েল লিপ্তার বর্ণিত কাহিনী

নোয়াথালির স্থদ্রপল্লী অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া মিস ম্রিয়েল লিষ্টার যে বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন নিম্নোক্ত কাহিনী তাহা হইতেই বিবৃত হইয়াছে। লণ্ডনে মহাত্মা গান্ধী মিস লিষ্টারের গৃহে আথিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"পূর্ববেদের আশ্রয়কেন্দ্র দেওয়ানজী বাড়ী হইতে আমি লিখিতেছি।
গত কয়েক সপ্তাহে এই বে-সরকারী গৃহে বহু সহস্র লোক খান্ত ও
আশ্রয়লাভ করিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক মর্মান্তিক
অভিজ্ঞতা লইয়া এখানে আসিয়াছে। কিন্তু মহিলাদের অবস্থাই সর্বাপেকা
শোচনীয়। তাহাদের মধ্যে অনেকের পতি তাহাদের চোখের সম্মুথেই
নিহত হইয়াছে। তাহাদিগকে বলপূর্ক্ত ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। এই
মহিলাদের চোথে যেন প্রাণহীনতার ছায়া পড়িয়াছে। এ ছায়া নৈরাশ্রের
নয়, সেরূপ সক্রিয় ভাব তাহাদের নাই। এ যেন সম্পূর্ণ চেতনাহীন ভাব।
ঠিক সমুথের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি, কিন্তু সে দৃষ্টিতে চেতনা নাই, কোন

আবেগ নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আহত হইয়াছেন। এক মাইল দূরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত স্থানর স্থাজ্জিত হাসপাতালে আমি তাহাদের দেখিলাম। তুর্ক্তদের প্রতিরোধ করিতে তাহারা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ভাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

মুসলমান গৃহে বিবাহিতরপে যাহারা অবস্থান করিতেছেন, রিলিফ কর্মী এবং সরকারী কর্মচারিগণ তাহাদের উদ্ধার করিবার জ্ঞা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভাহাদের চেষ্টায় বিশেষ ফল হইতেছে না। তুর্ক্তুগণ এই মহিলাদের এই বিলিয়া শাসাইতেছে যে, সরকারী কর্মচারীদের নিকট তাহাদের বলিতে হইবে, তাহারা এই নৃতন অবস্থাই পছন্দ করেন; নতুবা তাহাদের পরিবারসমেত সকলকৈই হতা। করা হইবে।

জীবনের বিনিময়ে বহু সহস্র লোককে জার করিয়া গো-মাংস ভক্ষণ করান হইয়াছে।

এই অঞ্চলে হাঙ্গামার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া মিস লিষ্টার বলেন, এই ব্যাপক অত্যাচার ও ধ্বংসকাণ্ডের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এই কথাই বলা চলে—ইহা পল্লীবাসীদের স্বতঃক্ত্র্র অভিযান নয়। বাঙ্গলা দেশে যত গুণ্ডাই থাকুক না কেন, তাহাদের নিজেদের দ্বারা ইহা কথনই সম্ভব হইত না। পেটল ছড়াইয়া গৃহ পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। রেশনের এই জিনিষ ভাহাদের সরবরাহ করিল কে? পল্লী অঞ্চলে ইহারা ষ্টারাপ-পাম্পা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল ? অস্ত্রশস্ত্র তাহাদের কে দিল ?

রিপোর্টে বলা হইয়াছে—একদিন এই গুণ্ডাগণ সদলে দেওয়ানজী বাড়ীতে হানা দেয় এবং এই গৃহ রক্ষা করার মূল্য হিলাবে মূসলিম লীগের জন্ম এক লক্ষ টাকা দাবী করে। গৃহক্তা ইহা দিতে অস্বীকার করেন। বাঙীতে অনেক বুলুক ছিল এবং চারিটি বন্দুক ছিল। পার্যবর্তী গ্রামে একজনকে হালা করেন। করি সংবাদ ওনিয়া পরিবারের একজন যুবক পুলিশের বালা পাইরার আলায় ২০ মাইল দুরে নোয়াখালি সহরে যান। পরদিন

পুলিশ স্পারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই গ্রামে আদেন এবং ইহাদের 'ভয় নাই' বলেন।
কিন্তু যথন তিনি কথা বলিতেছিলেন, তুর্ক্,ভদল সেই সময়েই আবার হানা
দেয়। তিনি ফাঁকা আওয়াজ করিয়া তাহাদের বিতাড়িত করেন, তুইজনকে
গ্রেপ্তার করেন এবং সাহায্য পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দেন। তুই দিন পরে
গুণ্ডাদল আবার শত শত লোক লইয়া উক্ত গৃহে হানা দেয়। তাহারা
জানিত, এই গৃহে বন্দুক আছে, কিন্তু কয়টি তাহা জানিত না। গৃহ আক্রমণ
করা উচিত কিনা, যথন তাহারা নিজেদের মধ্যে এই সম্পর্কে আলোচনা
করিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই ২২ জন সশস্ত্র প্রিশ সেখানে উপস্থিত হয়।
ইহাদের দেথিয়াই তুর্ক্তদল সরিয়া পড়ে। কিন্তু অয়ক্রণের মধ্যেই সমন্ত
গৃহ-মন্দির, বারান্দা এবং সর্ব্রে পার্যবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে আশ্রমপ্রার্থী
আসিয়া পূর্ণ করে।

যথন এই পর্যান্ত লিখিয়াছি, তিনজন মহিলা আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া নীরবে দাঁড়ান এবং তারপরে তাঁহার। কাঁদিয়া পড়েন। আধ ঘণ্টা পূর্বেচার মাইল দূরবন্তী ভামপুর গ্রাম হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সামী-পুত্রও তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহারা কলিকাতায় থাকেন, পূজার ছুটতে গ্রামের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা ব্যাপক বিভীম্বিকা দেখিতে পান। পূর্ব্বদিন ভামপুরে সৈল্পল আসিয়া পৌছিলে গ্রামের আতঙ্ক কতকটা প্রশমিত হয়। কিছু পূর্ব্বদিন রাজিতে সৈল্পল চলিয়া গেলেই ত্র্ব্তদল আবার হানা দেয় এবং এই পরিবারের সমস্ত কিছু লুঠন করিয়া লইয়া যায়। পরিধানের বস্ত্র মাত্র সম্বল লইয়া আজ ইহারা এখানে আসিয়াছেন।

হাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকে নানা কথা বলিজেছেন। কেহ বলেন, ইহা নিছক ধর্মোয়ত্ততা। ইহারা গুজব শুনিয়াছেন, পৃথিবীর স্থিমি কাল নিকটবর্ত্তী এবং একমাত্র মুসলমানগণই বাঁচিতে পারিবে। সঞ্চ ধর্মাবলম্বী কাহাকেও হত্যা বা ধর্মান্তরিত করিলে স্বর্গে নিশ্চিত স্থান মিলিবে। মৃদ্লিম লাগের কর্মস্চীমূলক যে দলিল বিভিন্ন হত্তে খুরিতেছে, তাহাও অফুরপভাবে কাল্পনিক, খুব সম্ভবতঃ ইহা জাল। যে সকল ঘটনা এ প্রাপ্ত দেটিয়াছে, এই নির্দ্দেশের সক্ষে তাহার এত মিল আছে যে, অনেকে ইহাকে প্রাকৃত দলিল বলিয়া মনে করেন।

হালামার ফলে হর্দশাগ্রস্ত অনেকে বলিয়াছেন, আমাদের হিন্দুও
মুসলমানদের পাশাপাশি থাকিতে হইবে। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের
পরস্পরের মধ্যে সহজ সম্পর্কাটকৈ ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু মাহুষের
প্রতি মাহুষের পরস্পর বিশ্বাস যতদিন ফিরিয়া না আসিবে. ততদিন
সহযোগিতার ভাব আসিবে না। মাহুষ স্থায়বিচার পাইবে, এ বিশ্বাস নষ্ট
হইয়াছে। নৈতিক আদর্শকে যে-কোন উপায়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।
শুণ্ডারা আজ মনে করিতেছে, বাল্লাব এই অঞ্চলের তাহারাই শাসক।
যাহারা এই ধ্বংসকার্য্য, অন্যাচার ও আক্রমণকে সমর্থন করিয়াছে, তাহাদের
মুথে কোন ভয়ের চিহ্ন নাই। ভবিশ্বৎ শান্তির কোন ভয় তাহারা
করে না।

এখানে আদিবার পথে রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় প্রায় কৃড়িজন মুদলমান কৃষকের দকে বিদিয়াছিলাম। নিরীহ পল্লীকৃষক তাহারা, পবিবারের কর্ত্তা। এই হালামা দম্পর্কে আমরা প্রশ্ন করিলে তাহারা উত্তর দেয় — যে দৃশ্য তাহারা দেখিয়াছে; তাহার জন্য তাহারা ছৃঃথিত। তাহাদের কথাগুলি আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল। একজন বলে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদের ইহার বিক্লেরে দাঁড়ান উচিত ছিল। আমাদের গৃহের স্ত্রীলোকগণ এমনই অভিতৃত হইয়া পড়ে যে, তাহারা থাইতে পারে নাই। কিছু আক্রমণকারীদের বিক্লেরে আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। এমন স্থান হইতে তাহারা সমর্থন পাইয়াছে যে, তাহাদের প্রতিরোধ করার শক্তিই আমাদের ছিল না।

#### এ ভি ঠন্ধরের বিরাত

দিল্লীর হরিজন সেবক সজ্জের সাধারণ সম্পাদক শ্রীষ্ক্ত এ ভি ঠকর নোয়াখালী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন:—"গত १ই নবেম্বর গান্ধীজীর দলের সভা হিসাবে নোয়াখালিতে আসিবার পর ইহাই আমার প্রথম বিবৃতি। শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে আমার মনোভাব চাপিয়া রাখিতে ইইবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া তপশীলী সম্প্রদায়ের উপর যে অত্যাচার চলিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে সম্যক অবগত না হইয়া আমি তাড়াভাড়ি কিছু প্রকাশ করিতে চাহি না। চারদিন যাবং আমি চরমগুল গ্রামে আছি এখানে আম্মানিক চারশত তপশীলী পরিবার এবং একশত সংখ্যাশুক সম্প্রদায়ের পরিবার আছে। আমার ইচ্ছা ছিল গান্ধীজীর দল হইতে পৃথক হইয়া এই চর অঞ্চলে কাজ করা। এখানে অধিকাংশই নমংশৃত্ত, পাটনী এবং দাস পরিবারের বাস। ইহারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হন্তে নির্যাতি ও হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চল বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে।"

"পূর্ববেশের এই অঞ্চল অত্যন্ত উর্বের এবং পান, স্থপারি ও নারিকেল প্রভৃতি এখানে প্রচুর জন্মায়। জামুয়ারী মাস পর্যান্ত নৌকার সাহায্যে বহু নারিকেল এখান হইতে প্রেরণ করা সম্ভবপর। কারণ তথন পর্যান্ত খালগুলি একেবারে শুকাইয়া হায় না। চরমগুল ও চর অঞ্চলের গ্রামসম্হের নমঃশূল্রা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ।

"গুণ্ডাদলের আক্রমণে নোয়াখালি জেলার চারিটি থানা উপজ্জত হইয়াছে। ঐ সমস্ত গুণ্ডাদল গত ১০ই অক্টোবর হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর প্রতিহিংসা লইবার পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং তাহাদের এই পরিকল্পনা প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী কার্য্যকরী ছিল।

"একটি কলেজের ছাত্র এই ঘটনার তিন সপ্তাহের পর গান্ধীজীকে এক তারে জানায় যে, তাহার গ্রামবাসীরা অনাহারে রহিয়াছে এবং ভাহাদের বস্ত্রের আবশুক; কারণ তাহাদের সমস্ত বাড়ী লুপ্তিত এবং অগ্নিদ্ধা হইয়াছে;
ধর্মাস্তরিত করার কথা বাহুলা মাতা। ঘটনার ছয় সপ্তাহ পরেও এই ভীতি
বর্ত্তমান। অন্যন আড়াই শত পরিবারের ঘরবাড়ী লুপ্তিত ও অগ্নিদ্ধা হইলেও
চরমগুল গ্রাম হইতে একটিও এজাহার দেওয়া হয় নাই।

"হর্ভাগ্যের বিষয় এই অরাজকতা দমনের জন্ম গবর্ণমেন্ট নেইর কার্য্যকরী কোন বাবছা অবলহন করিতেছেন না। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ কোন কোন সশস্ত্র গুর্থা ও শিথের বিরুদ্ধে মিপ্যা মামলা দায়ের করিতেছেন। যদিও পুঠন, অগ্নিশংযোগ, হত্যা ও ধর্মান্তরকরণ সম্বন্ধে প্রাথমিক রিপোর্ট দাথিলের জন্ম উচ্চপদন্থ একজন কর্মচারীকে প্রেরণ করা হইয়াছে কিন্তু এযাবৎ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে সরকারীভাবে কোন ঘোষণা করা হয় নাই। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অন্ম দলের নিকট নত হইয়া থাকিতে হইবে। বহিরাগত সাহায্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে উত্তেজনা প্রসারের অজুহাতে বাহির করিয়া দিবার কথা শুনা যাইতেছে, কিন্তু ইহার কোন ভিন্তি নাই।

"গান্ধী ছা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্ম তাঁহার যথাসাধ্য চেটা করিতেছেন, কিন্তু মন্ত্রী সামস্থদিন আমেদকে এই লোকটির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ম নিয়োগ করা হইয়াছে, কারণ সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আজ নোয়াথালির দিকে।

"গান্ধীজীর এই কার্য্যে নান। কারণে বাধার সৃষ্টি হইতেছে।

- (क) এখনও অরাজকতা চলিতে থাকায় স্বীয় নিরাপত্তার জন্ম সংখ্যালঘু স্প্রালয়ের সং ব্যক্তিরা ত্র্ব্তের নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না।
- (থ) হিন্দু নেভ্রন্দ এখনও শাদকবর্গের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া শান্তি কমিটতে যোগদান করিতেছেন না।
- (প্র) সশস্ত পুলিশ এবং সৈঞ্চদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অভিযোগ

ļ

- (ঘ) সশস্ত্র বাহিনী অপসারণের জন্ম মন্ত্রীদের নিকট মৃসলমান নারীদের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে।
- (ঙ) গান্ধীজী এবং মন্ত্রিসভা উভ্য়ই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পুলিশ এবং সৈয়বাহিনী অপসারণের জন্ম ইচ্ছুক, কিন্তু উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ।"

"যদিও আমি অহিংসা নীতির সমর্থক তথাপি পুলিশ এবং সৈয়দলের ধে আবশুক তাহা আমি অবশুই বলিব, কারণ তাহারা যদি বিভিন্ন দলে উপক্রত অঞ্চলে ছড়াইয়া না পরিত, তবে এই আংশিক স্বাভাবিকতাও ফিরিয়া আসিত না। এখনও ইতস্ততঃ হত্যাকাণ্ড চলিতেছে এবং গুণ্ডাদল প্রকাশ্রে বলিতেছে যে, সৈগুবাহিনী এবং পুলিশ চলিয়া গেলে যাহারা নালিশ করিয়াছে, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে।"

#### বাঙ্গলার শ্রম সচিব মিঃ সামসূদ্দীন আমেদের স্বীক্তৃতি

চৌম্হনীতে অন্থান ২৫ হাজার হিন্দু ম্দলমানের সন্মুথে মহাস্থা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় বাজলা সরকারের শ্রম সচিব মি: সামস্থান আমেদ বক্ত ভাপ্রদক্ষে বলেন হিন্দুম্দলমান যদি এইরপ পরস্পর পরস্পরকে হত্যায় মন্ত হয় তাহা হইলে পাকীয়ান বা হিন্দুয়ান কিছুই পাওয়া যাইবে না—বাজলায় লীগ মন্ত্রিন প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যদি ম্দলমানেরা মনে করেন যে, গাঁহারা যাহা খুদী করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন—এইরপ অরাজকতা মোগল, পাঠান বা কোন গবর্গমেণ্টই বরদান্ত করেন নাই—একথা অবস্থা স্বীকার্যা বে, কোন কোন অঞ্চলে অভ্যাচারের ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে—কুঠতরাজ, ধর্মান্তরিতকরণ, নারীর শ্লীলতা হানি ও হত্যাকাণ্ড অমুষ্ঠিত হইয়াছে—ক্ষমিদারদের উপরই যদি প্রতিশোধ লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলপ্র্বক ধর্মান্তরিত করা হইল কেন? আক্রান্ত অঞ্চলত কেবলমাক্র সংখ্যালিষ্ঠি সম্প্রদায়ের লোকেরাই নির্য্যাতিত হইয়াছে।

বক্তা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মহাত্মা আজ এখানে আসিয়াছেন—ইহা

যেমন আনন্দের বিষয়, ভেমনি ইহা মনে করিয়া আমরা ব্যথিত হইয়া উঠিতেছি যে, বাৰুলায় হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর যথন সংগ্রামে রত, মহাত্মা সেই সময়ই বান্ধলায় আসিয়াছেন এবং ঐ হুর্দ্দৈবই মহাত্মাকে এথানে টানিয়া আনিয়াছে। মি: আমেদ বলেন, পাকিস্থান বা হিন্দুখানের নামে হিন্দু মুসলমান ষদি পরস্পার পরস্পারের হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান কিছুই সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমানে ভারতে অন্তর্কার্তী গবর্ণমেণ্ট এবং প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেও একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা পাই নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে ক্ষমতা ত্যাগে রাজী হইয়াছেন, কিন্তু এই পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড তাহাদিগকে এই অজুহাত দেখাইবার স্থযোগ দিবে যে, ভারতীয়গণ নিজ্ঞদিগকে শাসন করিবার উপযুক্ত নয়। আমরা ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পপরের গলা কাটিবে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা অতীতে আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু কোন মীমাংসায় পৌছিতে পারেন নাই। উহারা গোল-টেবিল বৈঠকে গিয়াছেন, সেখানেও নিজেরা-নিজেরা ঝগড়া করিয়াছেন। তদানীস্তন প্রধান মন্ত্রী ব্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে তাঁহারা ভারতের উপর তাঁহাদের বাঁটোয়ার। চাপাইয়া দিবার স্থযোগ দিলেন। ঐ বাঁটোয়ারা হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও সম্ভষ্ট করিতে পারে নাই।

আজ মুসলমানেরা পাকিস্থান চাহিতেছে—নোয়াখালিতে তাহারা জনসংখ্যায় শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ জন—নোয়াখালিতে তাহারা যাহা করিয়াছে তাহার থারা কি তাহারা ইহাই বুঝাইতে চায় যে, এখানে হিন্দুরা জ্রী-পুত্র-পরিজন ও ধনসম্পত্তিসহ নিরাপদে বাস করিতে পারিবে না? আজ মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত—মুসলমানেরা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, প্রধানমন্ত্রী ও অপর কয়েকজন মন্ত্রী যখন মুসলিম লীগভুক্ত, তখন মুসলমানেরা যাহা খুসী করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা গুক্তর ভূল করিয়াছেন—এই শ্রেণীর অরাজকতা কোন গ্রহ্মিন্টেই বরদান্ত করিবে না—

ভারতের ইতিহাসে কথনও, এমন কি যথন মোগল বা পাঠান রাজ্জত্ব দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল তথনও এইরূপ জুলুম-জবরদন্তি ও অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে পারে নাই-এই অবস্থার মধ্যে কোন গবর্ণমেন্টেরই কাজ চালান সম্ভবপর নয়। মন্ত্রী মহাশয় বলেন, আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, এই সকল অঞ্জে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইয়াছে—একথা অস্বীকার করিয়া কোন লাভ নাই যে রামগঞ্জ হইতে চাঁদপুরের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং তথা হইতে বেগমগঞ্জ পর্যান্ত অত্যাচারের ঝড় বহিয়া গিয়াছে—লুঠতরাজ বলপুর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও হত্যাকাণ্ড অমুষ্ঠিত হইয়াছে—আমি নিজে কোন কোন বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছি এবং ব্যক্তিগতভাবে তুর্গতদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছি; কাজেই অপর কাহারও কথা বিশ্বাস করার আমার প্রয়োজন নাই— বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে—সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে জোর করিয়া লুঙ্গি ও টুপি পরান হইয়াছে—উহাদের নাম বদলান হইয়াছে— উহাদের নারীদের শ্লীলতা হানি করা হইয়াছে—চাঁদপুর মহকুমায় চরহাইম এলাকায় একটি বাজার সমগ্রভাবে পোড়ান হইয়াছে—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বছ বাড়ীও পুড়িয়া গিয়াছে। কুমিলা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালে—যে সকল স্থানে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ—সেই সকল স্থানে যদি ভাহারা ধনসম্পত্তি সহ মান-ম্যাদা বন্ধায় রাখিয়া নিরাপদে বাস করিতে না পারে তাহা হইলে আজ যাঁহারা পাকিস্থানের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদের কি তাহাতে কোন স্থবিধা হইবে ? ঐ সকল জেলার মুসলমান নেতাদের ও অপর ষে সকল নেতা ঐ সকল অঞ্লে ভ্রমণ করিতেছেন, হিন্দুদের মান-মর্যাদা, ধন-প্রাণ রক্ষা, অপরাধীদিগকে বাহির করিয়া দণ্ডদানের ব্যবস্থা করাও ভাঁছাদের কর্ত্তব্য।

মিঃ আমেদ বলেন—এরপ বলা হইয়াছে যে, মুসলমান দালাকারীরা জমিদারদের উপর প্রতিশোধ লইয়াছে, তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা কেন হইল? নোয়াধালিতে হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে নাই; কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই সংখ্যালিষ্ঠি

সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিয়াছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে উহারা বাধাদান করিয়াছিল মাত্র।

সংখ্যাল দিঠ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রী মহাশয় বলেন—আপনাদের উপর জুলুম হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্যা তবে ইসলাম কখনও জুলুম শিক্ষা দেয় না। ইসলাম গ্রহণের আকাজ্জা লোকের অন্তর হইতে যদি স্বতঃ ফুর্ভাবে উদিত হয় তবেই উহা গ্রাহ্ম হইতে পারে। জোর করিয়া উহা কাহারও উপর চাপান যাইতে পারে না। যাহাদিগকে জোর করিয়া মুসলমান করা হইয়াছে, তাহারা কোনক্রমেই মুসলমান হন নাই।

মন্ত্রী মহাশয় আরও বলেন, মুসলমানেরা যেন ইহা শ্বরণ রাথেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদারের ভবে যদি ৫ বা ১০ জন হিন্দুও ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিবা চলিয়া
যান, তাহা হইলে চিরকালের জন্ম ইসলামের স্থনামে কলম্ব লিপ্ত হইবে। পরস্পর
মারামারি করিয়া পাকিস্থান. হিন্দুগান কিছুই পাওয়া যাইবে না; যদি হিন্দু
মুসলমান এইরূপ পাবস্পরিক হত্যাকাণ্ডে মন্ত্র থাকে, তাহা হইলে তাহারা
ভারতকে সমিলিত রাষ্টপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ম্যাণ্ডেটশাসিত দেশে পরিণত করিবে।
এই সকল অঞ্চলের প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, পল্লীত্যাগকারী হিন্দুদিগকে
পুনরায় পল্লীতে আনিয়া বসান ও তাহাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। তিনি
বলেন—আমি এই আশাই অন্তরে পোষণ করিতেছি যে, এই পৈশাচিক
হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসভূপ হইতে অধিকতর সমৃদ্ধ ও প্রভৃত স্বাধীনতা-সম্পন্ন
ভারতের আবির্ভাব হইবে এবং হিন্দু-মুসলমান শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস
করিতে পারিবে।

উপরোক্ত বকৃতা দানের জন্ম লীগের মুথপত্র দৈনিক 'আজাদে' মিঃ সামসুদীন আমেদকে আক্রমণ করা হয়। আক্রমণের উত্তরে—মিঃ আমেদ এক বির্জিতে বলেন যে, সংবাদ পত্রে তাঁহার যে বকৃতা প্রকাশিত হইয়াছে ভিশি তাহার প্রতিবাদ করিতে চান না, কারণ সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হুইয়াছে উক্ত অংশ তাঁহার বকৃতার অন্তর্ভু ক্ত ছিল।

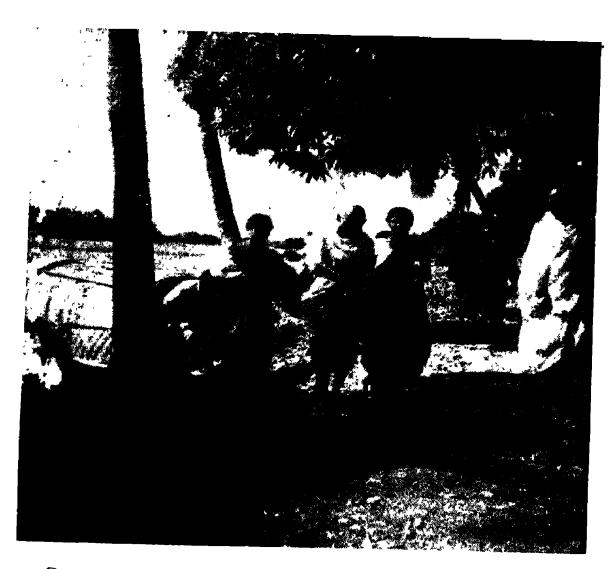

শ্রীমতী স্তচেতা রুপালনীর সহিত গান্ধিজী প্রাত:ভ্রমণের সময় নোযাথালির অবস্থা আলোচনা করিতেছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীমতী আভাগান্ধী।



২০শে অক্টোবর পূর্ববঙ্গের পথে মহাত্ম। গান্ধী দিল্লী হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌছেন। সোদপুরে এক সপ্তাহ অভিবাহিত করিবার পর গান্ধীজী পূর্ববঙ্গ অভিমুখে রওনা হন। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীমতী হেমপ্রভাদেবী ও অ্যান্য বিশিষ্ট কর্মীর্নাও গান্ধীজীর সহিত যান।

তিনি সদলে १ই নবেম্বর চৌমূহনী পৌছেন। এই সহরটি নোয়াখালি হইতে সোয়া আট মাইল দূরবর্তী। ৮ই নবেম্বর চৌমূহনী হইতে গান্ধীঙ্গী রামগঞ্জ থানার গোপেরবাগ এবং লক্ষীপুর থানার দন্তপাড়া পরিদর্শন করেন এবং পরদিন তিনি শেষোক্ত স্থানে তাঁহার শিবির স্থানাস্তরিত করেন।

দত্তপাড়া শিবির হইতে তিনি ১১ই নবেম্বর রামগঞ্জ থানার এলাকাধীন নোয়াখোলা সোনাচাকা, থিলপাড়া ও ১২ই নবেম্বর গোমাতলী এবং ১৩ই নবেম্বর লক্ষীপুর থানার নন্দীগ্রাম্ পরিদর্শন করেন। অতঃপর ১৪ই নবেম্বর রামগঞ্জ থানার এক মাইল দ্রবন্ধী কাজিরখিলে তাঁহার শিবির স্থানাস্তরিত হয়। কাজিরখিল হইতে তিনি ১৫ই ন্বেম্বর নন্দনপুর, ১৬ই করপাড়া, ১৭ই দশঘরিয়া পরিদর্শন করেন। এইভাবে তিনি উপক্রত অঞ্লের ১২টি গ্রামে যাইয়। তথাকার ধ্বংসলীলা দেখেন এবং গ্রামবাসীদের তৃংথত্দশার কাহিনী শ্রবণ করেন। তিনি তুর্গতদের সাস্থনা দেন এবং তাহাদিগকে ভয় পরিহার করিয়া সাহসী হঠতে উদ্বুদ্ধ করেন।

এই দীর্ঘস্থায়ী পরিভ্রমণের পর গান্ধীজ্ঞী একাকী একটি গ্রামে বাস করিবার সঙ্কর করেন এবং অহিংসার কর্মপদ্ধতি পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে রামগঞ্জের প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত শ্রীরামপুর গ্রাম তিনি নির্বাচিত করেন এবং ২০শে নবেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় কাজিরখিল শিবির ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে একাকী তাঁহার নির্জ্জন বাসস্থানের দিকে রওনা হন।

উভয় সম্প্রদায়েব মধ্যে শান্তি সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার দলের অন্তান্ত কর্মী এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপুও যাহাতে তাঁহার অহুসত পথে কার্যারম্ভ করেন, তিনি এইরপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। সতীশবাব অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যেসব কর্মীকে উপক্রত অঞ্চলে সেবাকার্যাের জন্ম কলিকাতা হইতে পাঠান তাঁহারা, সোদপুর হইতে তাঁহার সহিত আগত কর্মীরা এবং শ্রীচতুভূষণ চৌধুরীর নায়কত্বে কেণী মহকুমায় মুখীরহাটে অবস্থিত খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা তাঁহার দলে ছিলেন।

এইসব কর্মীরা এগারটি গ্রামে ছড়াইয়া গেলেন

মহাত্মা গান্ধীসহ শান্তি মিশনের কর্মিগণ নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে তাঁহাদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়া সেবা ও পুন:সংস্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ঃ———

(১) শ্রীরামপুর—মহাত্মা গান্ধী, উমহার ষ্টেনোগ্রাকার শ্রীপরশুরাম ও গান্ধীক্ষীর সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুত নির্মাকুমার বস্থু।

- (২) চাঙ্গীরগাঁও—ভাঃ সুশীলা নায়ার ও শ্রীযুত সৌরীদ্রকুমার বস্থ।
- ( ০ ) কড়পাড়া শ্রীমতী স্থশীলা পাই ও শ্রীযুত দেবী চৌধুরী।
- ( 8 ) ভাটিয়ালপুর—গ্রীপিয়ারীলাল ও শ্রীবিশ্বরঞ্জন সেন।
- (৫) পরকোট—শ্রীকান্থ গান্ধী ও শ্রীভূপালচন্দ্র কামার। শ্রীকান্থ গান্ধী পরে তাঁহার কর্মকেন্দ্র রামদেবপুরে স্থানাস্তরিত করেন।
  - (৬) পানিয়ালা—শ্রীমতী আভা গান্ধীর পিতা শ্রীঅমৃতলাল চ্যাটার্চ্ছি।
- (৭) চরমণ্ডল—শ্রীঠক্কর বাপা, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীঅরুণাংশু দে। শ্রীঠক্কর বাপা পরে হাইমচরে এবং শ্রীমতী আভা গান্ধী ও শ্রীঅরুণাংশু দে শিরণ্ডীতে তাঁহাদের কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।
  - ( b ) মান্দোরা—গ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার।
  - ( ১) দশ্বরিয়া এপ্রভুদাস প্যাটেল ও এীসাধনেক্র মিত্র।
- (১০) আমিষাপাড়া—শ্রীস্থীরচন্দ্র লাহা ও শ্রীউপেক্রনাথ দাস। শ্রীযুত্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনাধীনে কাজিরথিলে প্রধান কর্দ্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাজিরথিল ক্যাম্প রামগঞ্জ হইতে প্রায় ৫ মাইল দ্রে অবস্থিত। কাজিরথিল কেন্দ্রের সহিত অন্যান্ত সমস্ত কর্দ্মকেন্দ্রের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। কাজিরথিল ক্যাম্প হইতে শ্রীযুত সতীশ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় "শান্তিমিশন দিনলিপি" নামে একটি দৈনিকপত্র (সাইক্লোস্টাইলে ছাপা) প্রকাশিত হয়। এইপত্রে প্রধানতঃ কর্দ্মীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয় এবং গান্ধীজীর দৈনন্দিন কার্য্যবলী লিপিবদ্ধ করা হইত। দৈনন্দিন সংবাদও কিছু কিছু থাকে। কাজিরথিল ক্যাম্পে ব্যাটারীর ছারা পরিচালিত একটি রেডিও বসান হয়। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহে এই বেতার ফল্লের সাহায্যে সংগৃহীত দংবাদসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ লোক মারক্ষৎ ক্রত মহাত্মাজীর নিকট প্রেরিত হইত।

'নোয়াখালি শাস্তি মিশন ও বিলিক প্রতিষ্ঠানের' উন্থোগে আর একটি বিভাগ খোলা হয়। এই বিভাগের দারা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। এই হাসপাতালে রাখিয়া রোগীদের পরিচর্য্যার ও চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা ইয়। উক্ত কেন্দ্রের বনিয়াদী শিক্ষা বিভাগের কাজও গঠনমূলক, পরিকল্পনা অমুষায়ী পুরাদমে চলিতে থাকে।

## 'সোদপুরে গান্ধীজী'

পূর্ববেশের উপক্রত অঞ্চল পরিদর্শনের পথে ২নশে অক্টোবর সন্ধ্যায় মহাত্মা কলিকাতা পৌছেন। মহাত্মাজীকে লিলুয়া ষ্টেশনে নামান হয়। ষ্টেশনে অবতরণ করিয়াই মহাত্মাজী বান্দলার সাম্প্রদায়িক অবস্থার সর্বশেষ সংবাদ জানিতে চাহেন। নোয়াখালি যাত্রার পূর্বে পর্যান্ত তিনি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেন।

৩১শে অক্টোবর সোদপুরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজ্ঞী বলেন যে, পরদিন তাঁহার নোয়াখালি যাত্রা করা হইবে না। কারণ সেদিন তাঁহার নোয়াখালি যাত্রার জন্ম বাবস্থা করা সম্ভব হইবে না বলিয়া প্রধান মন্ত্রী মহাশয় বলিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজেই শনিবার বা রবিবার তিনি রওনা হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। এই অবসরে এইস্থানে যতদূর সম্ভব তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য করিবেন। মান্ত্র্য আজ পশুর ন্যায় নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিতেছে। এই বিবাদ কলিকাতা বা বাঙ্গলা বা ভারত বা জগতের কোন উপকারেই আসিবে না।

মহাত্মা আরও বলেন, জীবনের আরম্ভ হইতেই তিনি বিবদমান দলের মধ্যে শাস্তি স্থাপন করিয়া আসিতেছেন। আইনজীবি হিসাবেও তিনি সর্বাদা তুই পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিতেন। তিনি আশাবাদী, এই আত্মঘাতী কলহ যাহাতে বন্ধ হইরা প্ররায় উভয় সম্প্রাদায় একপ্রাণ হয় তজ্জন্ম তাঁহার এই প্রার্থনার সঙ্গে স্বাই যেন যোগ দেয়, ইহাই তাঁহার একমাত্র কাম্য।

্তরা নবেশ্বর প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় বলেন যে, শিশুকাল হইতেই তিনি আঞায়কে স্থান করিতে শিথিয়াছেন। কিন্তু অক্সায়কারীকে কোনদিনই তিনি ঘণা করেন নাই। মুসলমানেরা যদি কোন অক্যায়ও করিয়া থাকেন তথাপি তাঁহারা তাঁহার বন্ধুই থাকিবেন।

মহাত্মা বলেন, সমগ্র মানবসমাজকে নিজের পরিবারের লোক মনে করাই বিশ্বের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়।

৫ই নবেম্বর মহাত্মাজী প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্থরাবর্দীর বাসভবনে লীগ নেতৃরুন্দের সহিত তদানীস্তন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রার্থনাসভায় গান্ধী জী এই আলোচনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, নোয়াথালি তাঁহাকে আহ্বান জানাইয়াছিল, এক্ষণে বিহার হইতেও তাঁহার ডাক আসিয়াছে। "আমি এই মাত্র শহীদ সাহেবের গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্ম মন্ত্রীগণ ও লীগ নেতৃর্ন্দ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। আমি বিহার যাই এই ইচ্ছাই তাঁহারা প্রকাশ করেন। ......আমি ইশ্বরের দাস — তাঁহার ইচ্ছাত্রসারেই কাজ করিব।

৬ই নবেম্বর গান্ধাজী সোদপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে নোয়াথালি যাত্রা করেন। শ্রম সচিব মিঃ সামস্থদিন আমেদ, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে নসকলা এবং অর্থসচিবের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ আবহুর রসিদ গান্ধীজীর সহিত গমন করেন।

নোয়াথালি যাওয়ার প্রাক্তালে গান্ধীজা মন্তব্য করেন, প্রয়োজন হইলে বাঙ্গলার মাটতেই আমি প্রাণত্যাগ করিব—বাঙ্গলার মাটতেই আমি অন্তিপঞ্জর ফেলিয়া যাইব। নোরাখালির পথে গোরালনন্দ ষ্টেশনে দর্শনার্থী জনতাকে লক্ষ্য করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিতদের অশ্রমোচন ও তাহাদের সাস্থনা দানের উদ্দেশ্রেই তিনি নোরাখালি যাইতেছেন। আন বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমান বতদিন না তাঁহাকে বলিবে যে, তাঁহার আর বাঙ্গলায় উপস্থিতির প্রয়োজন নাই ততদিন তিনি যাইবেন না।

পই নবেশ্বর সকালে চাঁদপুরে কিয়োয়াই জাহাজে পরলোকগত হরদয়ালনাগের পুত্র সহ কুড়ি পচিশ জন কর্মা এবং কয়েকটি সাহায়্য প্রতিষ্ঠানের
প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এ সময় গান্ধীজী তাঁহাদের নিকট
তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "আমি ভাবিতেই পারি না
যে একজন লোককেও বলপূর্বক ধর্মাস্তরিত করা যায়, অথবা একজন নারীকে
হরণ করা বা তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করা যায়। বতদিন আমরা
মনে করিব য়ে, আমাদের উপর এজাতীয় অত্যাচার করা যাইবে, ততদিন
আমাদের উপর অত্যাচার চলিতে থাকিবে। আমরা যদি বলি য়ে, পুলিশ
ও সৈয় ছাড়া আমাদের আত্মরক্ষা করা যাইবে না, তাহা হইলে য়্লারভের
পূর্বেই আমাদের হার মানিয়া লইতে হইবে। সৈয় বা পুলিশ ভীরদের
আদে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে। আপনারা একষোগে পূর্ববক্ষ ত্যাগ করিয়।
চলিয়া যাইবেন, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধী।"

এইদিন গান্ধীজী স্পেশাল ট্রেনে চাঁদপুর হইতে চৌমুহনী পৌছেন।
হাজীগঞ্জে ট্রেন থামিলে আগ্রহাকুল নরনারীকে সম্বোধন করিয়া গান্ধীজী বলেন
যে, যতদিন না এই প্রদেশের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সহিত শান্তিতে বসবাস
করিতে শিধিতেছে ততদিন তিনি বাদলা ত্যাগ করিবেন না।

পরে লাকসাম টেশনে গান্ধীজীর টেনটি থামে। উভয় সম্প্রদায়ের
নরনারীর বিপুল জনতা মহাত্মার দর্শনের জন্ত ভোর হইতে অপেক।
করিভেছিল। ভাহাদের উদ্দেশ্তে তিনি কয়েকমিনিট বজ্তা করেন।
মহাত্মা ভাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, তিনি এই প্রদেশের হিন্দু-মুসলমানের

মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইতে আসিয়াছেন। যতদিন একটি বালিকা পর্যান্ত তুর্ব্দ্রের ভয় করিবে ততদিন তিনি বাললা ত্যাগ করিবেন না। প্রয়োজন হইলে তিনি এখানেই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, আল্লা-হো-আকবর ধ্বনিতে ভাত হওয়া কাহারও উচিত নহে। ঐ ধ্বনির অর্থ "ভগবান সর্বাক্তিমান"। যদি কেহ ঐ ধ্বনি করিয়া কাহাকেও হত্যা করে তবে তাহার ভয় পাওয়া উচিত নহে, কারণ উহা ভগবানের শক্তি। কোন সত্ত্যিকারের মুসলমান এই কুকার্য্যে অংশ গ্রহণ করেন নাই। তিনি মুসলমানদের ও তুর্ব্তুদের চেনেন।

৮ই নবেম্বর চৌমুহনীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা হয়। প্রার্থনাসভায় বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। জনতার শতকরা ৮০ জনের উপর মুসলমান ছিলেন।

প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় গান্ধীজী আলি ভ্রাতৃন্বয়ের সহিত তাঁহার পূর্ববঙ্গে সফরের কথা উল্লেখ করেন।

গান্ধীজী বলেন যে, অস্তান্তবার পূর্ববন্ধ অমণের সময় তিনি প্রধান প্রধান সহরগুলি অমণ করিয়াছেন, কিন্তু এইবার তিনি ভার হৃদয়ে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ভারতমাতা এমন কি পাপ করিয়াছেন, যাহার জক্ষ্য তাঁহারই সন্তান হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর কলহ করিতেছে। তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, পূর্ববঙ্গের কোনও অঞ্চলে আজ কোনও হিন্দু রমণীই নিরাপদ নহে। বাঙ্গলাদেশে আসিবার পর হইতেই তিনি নৃশংসতার নানা প্রকার অভ্ত কাহিনী ভনিতেছেন। প্রধান মন্ত্রী শহীদ সাহেব এবং সামস্থাদিন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সব কাহিনীর মধ্যে অনেক সত্য বর্তমান। তিনি মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সংগ্রাম করার জন্ম বলিতে আসেন নাই, কারণ তাঁহার কোন শক্ত নাই। তালি কোরাণ পাঠ করিয়াছেন। ইসলাম শাস্তি চায়। মুসলমানদের অভ্যর্থনায় "ইসলাম আলায়কুম" সকলের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে ইসলাম তাহা কখনও

সমর্থন করে না। শহীদ সাহেব, অস্থায় মন্ত্রীগণ এবং লীগ নেতৃবৃদ্দ কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এই ঘটনার নিন্দা করিয়াছেন।

১-ই নবেম্বর মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়ায় গমন করেন।

অপরাহে দন্তপাড়ার এক বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী নোয়াথালির প্রত্যেকটি উপজ্ঞত অঞ্চল স্বচক্ষে পরিদর্শনের সঙ্গল্ল ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন গ্রামে যে সকল রিলিফ কেন্দ্র রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটিতেই তিনি ক্ষেকদিন অবস্থান করিবেন এবং সে সকল কেন্দ্র হইতে চতুর্দিকস্থ উপজ্ঞত প্রত্যেকটি গ্রাম পরির্শনের কাজ শেষ করিবেন। তিনি আরও বলেন, "এক সপ্তাহ অবস্থানের সঙ্গল্ল লইয়া আমি নোয়াথালিতে আসি নাই। অদ্র ভবিষ্যতে নোয়াথালি ত্যাগের সঙ্গল্প আমার নাই।"

১২ই নবেম্বর মহাত্মা গান্ধী রামগঞ্জ থানায় একটি গ্রাম পরিদর্শন করেন।
বেলা ১১টায় তিনি নৌকাযোগে দত্তপাড়া হইতে যাত্রা করেন এবং শ্রীযুত্ত
সতীশ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্তা স্থচেতা রূপালনী ও শ্রীযুত পিয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া
উক্ত গ্রামে উপস্থিত হন। সেথানে ৫৪টি গৃহ ভন্মী ভূত হইয়াছে। অগ্নিসংযোগের পূর্বে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনটি গৃহ ছাড়া প্রত্যেকটি গৃহই
পূর্বন করা হয়।

মহাত্মা গান্ধীকে জানানো হয় যে, লুঠন ও গৃহদাহের পর বাড়ীর বাসিন্দাগণকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। কয়েকদিন পর ১৫২ জন প্রামবাসীকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা হইলে গুণ্ডারা ভাহাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাছাদিগকে গ্রামে ফিরাইয়া নেয়। তাঁহাকে আরও জানান হয় যে, এই আক্রমণে ১৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে। উদ্ধারকারী দলের সহিত যে তুইজন সশস্ত্র সৈম্ম ছিল, গুণ্ডাদের আক্রমণ সম্বেও ভাহারা ভলী ক্লাম্ম নাই।

🚧 🎮 জামের জিনকী ৰাড়ীভে তথনও স্ত্রীলোকের। ছিলেন। 🛮 গান্ধীজী তাঁহাদের

সহিত সাক্ষাৎ করিয়। তাঁহাদের তুর্দশার কাহিনী অবগত হন। মহাত্মাজীর সহিত কথা বলার সময় তাঁহাদের চোথে অশ্রু নামিয়া আসে।

১২ই নবেম্বর গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বক্তৃতাকালে বসিকপুর ইউনিয়ন বার্ডের ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ আব্দুল ওয়ুর্গছেব গ্রামে কিরিয়া যাইবার জন্ম আপ্রার্থাপিনের অন্ধরোধ জানান। তিনি বলেন, হিন্দুগণকে রক্ষা করিতে মুসলমানেরা প্রস্তুত রহিয়াছে। হিন্দুরা পুনরায় গ্রামে কিরিয়া আস্কে, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। মুসলমানরা এথানে আসিয়া তাহাদের হিন্দু ভাইগণকে গ্রামে কিরাইয়া লইবে। মিঃ ওয়াহেব বলেন, বিগতকালের ঘটনাবলী আপনারা বিশ্বত হউন।

মহাত্মা গান্ধী চৌধুরী পরিবারের বসতবাটী পরিদর্শন করেন। এই বাড়ীতে তিনটি বালক সহ পরিবারের আটজন পুরুষকে হর্বত্ত দল হত্যা করিয়াছে বলিয়া গান্ধীজীকে জানান হয় এবং বাড়ীর ৩৫টি দর ভন্মীভূত হইয়াছে।

সদীদল সমভিব্যাহারে মহাত্মাজী বাড়ীর আদিনায় প্রবেশ করিলে পর প্রথমেই তাঁহার চক্ষে পড়িল তিনটি নরকল্পাল ও চতুর্দিকে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত মান্তবের হাড় এবং ইহাদের পাশে পাহারায় রত এক তিব্বতী কুকুর। এই কুকুরটি এক সময়ে এই পরিবারের সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যে বাড়ীতে এক সময়ে সকলেই পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তাস্ত্তে আবদ্ধ পৃথক পৃথক পরিবারের ৮০ জন লোক বাস করিতেন, সেই হানে একমাত্র জীবিত প্রাণী কুকুরটি তথন একক জীবন্যাপন করিতেছিল। পার্যবর্ত্তী গ্রামসমূহে গোলযোগ আরম্ভ হইবার সঙ্গে করিয়া করিছেন প্রাপ্ত বয়ন্ত পুক্ষের উপর পরিবারের কতক জীলোককে সঙ্গে করিয়া সরাইয়া নেওয়ার ভার দেওয়া হয়। এই ৮ জন ফিরিয়া আসার পূর্কেই ১২ই অক্টোবর লোচনীয় ঘটনা ঘটে।

মহাস্বাজী কিছুক্ষণ অন্তিপুঞ্জের সন্মুখে দাঁড়াইলেন। এই সময়ে একটি দশ্বীভূত গৃহের পাকা ভিতের প্রতি মহাত্মাঞ্চীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এই

শানেই মৃতদেহগুলি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে তিনটি অর্দ্ধানিত কবরও দেখান হয়। পরে শবগুলি এই কবরে পুঁতিয়া রাখা হয়। অতঃপর গান্ধীজীকে একটা শৃত্ত টিনের ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। এই ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র অপসারিত করা হয়; ঘরের মেঝেতে তখনও রক্তের চিহ্ন ছিল। মহাত্মাজীকে বলা হয় যে, ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসের একটি বালক তাহার পিতামহীর সহিত এই ঘরে বাস করিত। ঘরের সিমেণ্ট করা মেঝেটির সর্বত্ত তাহার সমস্ত পুস্তক ও ছিল্ল খাতাপত্র ছড়ান রহিয়াছিল।

ইহার পর মহাত্মাজীকে অপর একটি ঘরের বাঁধান ভিত দেখাইতে লইযা যাওয়া হয়। এই ঘরের দরজা ও জানালার কাঠামো অর্দ্ধা এবং ইহার পাশেই ভস্মভূপের মধ্যে অপর একটি নরকন্ধাল পড়িয়া ছিল। গান্ধীজী তুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ অগ্নিদগ্ধ গৃহ, মোচড়ান ঢেউ তোলা টিন, অগ্নিদগ্ধ দরজা ও জানালার ক্রেম, প্রভৃতি ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পান।

১৩ই নবেম্বর লক্ষীপুর থানার অন্তর্গত এক গ্রামে সান্ধ্য প্রার্থনার পর সমবেত গ্রামবাসীরা গ্রামে পুন:প্রবর্ত্তন সম্পর্কে গান্ধীজী তাহাদের নিকট ১৫ দিন সময় চাহিয়া লন। তিনি বলেন যে, তাহাদের আরও ১৫ দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, পরে তিনি তাহাদেব প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অথবা অন্তর্মপ নির্দেশ দিবেন। তিনি জানান যে, বাদলার প্রধান মন্ত্রীকে তিনি এসম্পর্কে পত্র লিথিয়াছেন। উত্তর পাইলেই তিনি তাহাদের নির্দেশ দিতে সক্ষম হইবেন।

এইদিন গান্ধীজী দন্তপাড়ার ৫ মাইল দূরে নন্দীগ্রাম পরিদর্শন করেন।
ন্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা তথনও যাহারা গ্রামে ছিল, তাহারা দলবন্ধ হইয়া
যুক্ত করে সঞ্চ নয়নে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করে। তাহাদের অনেকেই
আত্মীয় স্থলন হারাইয়াছে।

গ্রামবাসীরা সাংবাদিকদের বলে যে, ১২ই অক্টোবর তাহাদের ত্থথের দিন আরম্ভ হয়। নন্দীগ্রাম ও তংসংলগ্ন শ্রীপুর হইতে উপত্রবকারীরা আহুমানিক ২৫ হাজার টাকা আদায় করে। দূরবর্ত্তী ও নিফটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে আগত প্রায় ১০ হাজার লোক এই লুঠতরাজে যোগ দেয়। তাহারা বলে যে, লুঠনকারীদের মধ্যে দ্রীলোক এবং বালক বালিকারাও ছিল। এই গ্রামে ৮জন নিহত হইয়াছে।

১৬ই নবেম্বর, বাঙ্গণার অসামরিক সরবরাহ সচিব মি: আবত্ন গঞ্চরান, ক্ষিমন্ত্রী মি: আহম্মদ হোসেন এবং পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মি: নসক্তরা ও মি: আবত্র রসিদ কাজ্বিরথিলে মহান্ত্রা গান্ধীর সহিত তাঁহার শিবিরে সাক্ষাং করেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ক্রসতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। মি: আবত্ন হাকিম এম এল এ, নিথিল ভারত লীগ কাউন্সিলের সদস্ত মি: এ জে থদ্দর এবং স্থানীয় নেতা মৌলানা জহিত্ল হক এই সাক্ষাংকালে তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। আলোচনাকালে তাঁহারা গান্ধীজীর সভায় ম্সলমানদের অমুপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, মুসলমানদের মনে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ই ইহার এক্মাত্র কারণ।

এইদিন মহাত্মা গান্ধী প্রাদেশিক হিন্দু সহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী ও আরও অনেকের সহিত নৌকাযোগে রামগঞ্জের ৫ মাইল দক্ষিণে করপাড়ায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল রায়ের ভস্মীভূত ও পরিত্যক্ত গৃহ পরিদর্শন করেন। দাঙ্গার সময় এখানকার ৩০টি পরিবারের ঘরবাড়ী একেবারে ধ্বংস করা হয়।

গান্ধীজী রামগঞ্জ সকলের সম্মুথে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা করেন। প্রার্থনা সভায় যে সকল নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। গান্ধীজী তাঁহাদের উদ্দেশে বলেন, এ কয়দিনের তৃঃথত্দিশার কাহিনী ছাড়া তিনি আর কিছুই বলিতে পারিবেন না। যেখানেই তিনি গিয়াছেন সেইখানেই তিনি ধ্বংসকার্য্যের মর্মান্তিক দৃশুই দেখিয়াছেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু ছিল না। যাহারা অশ্রুত্যাগ করে, তাহারা কখনই অপরের অশ্রুমাচন করিতে পারে না! কিছু তাঁহার হ্রদয় বেদনা-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি এই আশা লইয়া এখানে আসিয়াছেন যে, ম্সলমানদের সহিত তিনি খোলাখুলিভাব কথা বলিবেন; ম্সলমানরা তাঁহাদের অক্সায় কাণ্যের জক্ত অহতাপ করিবেন এবং গৃহত্যাগ না করিবার জক্ত তাঁহারা হিন্দুদিগকৈ অহবোধ করিবেন। যদি তাঁহারা সত্যসত্যই অহতপ্ত হন তাহা হইলে হিন্দুদের মধ্যে আহা ফিরিয়া আসিবে। পূর্কবিঙ্গে হিন্দু ও ম্সলমানদের মধ্যে তিক্ততার স্প্রী হইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, ম্সলমান আতৃর্ন্দ তাঁহাকে এই কথা বলিতে দিবেন যে, তিনি যতদ্র জানেন পূর্কবিঙ্গে ম্সলমানরাই আক্রমণকারী। প্রাসাদোপম গৃহাদি ধ্বংস করা হইয়াছে — এমন কি বিছালয়ভবন ও মন্দিরসমূহ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। বলপূর্কক ধর্মান্তরিত করণ এবং নারীহরণ অহুষ্ঠিত হইয়াছে। দেইজন্ত হিন্দুরা তাহাদের ভয়ে ভীত। অল্যের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া মানুষ তাহার অধঃপতনেরই পরিচয় দেয়।

১৭ই নবেম্বর— কাজিরখিলে গান্ধাজীর আবাসস্থানের এক মাইল দূরে
মধুপুর হাইস্কলের খেলার মাঠে গান্ধাজীর সান্ধ্য প্রার্থনা হয়। প্রার্থনাস্থলে
যাইবার সময় গান্ধীজী ধান ক্ষেতের আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া চলেন। স্ত্রী-পুরুষ
বালক-বালিকার প্রায় এক মাইল দীর্ঘ শোভাষাত্রা গান্ধীজীকে অনুসরণ করে।

গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই আশ্রয়প্রার্থী। এক সময়ে তাহাদের সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল। কিছু এক্ষণে তাহারা পথের ভিথারী। তাহাদের অধিকাংশের পরিধানে জীর্ণ বস্ত্র, কেশ কৃষ্ণ এবং মুথে আতঙ্কের ছায়া। প্রার্থনা সভায় তৃই সহস্রেরও অধিক নারী সমবেত হইয়াছিল। কয়েকদিন পুর্বে তাহাদের অনেকেরই হাতে বালা এবং সিধিতে সিঁত্র ছিল না। কিছু যখন কলিকাতা হইতে মহিলাগণ লাহায়্য দিবার জন্তু আসেন তখন তাহারা তাহাদের নিকট নৃতন বালা ও নৃতন সিঁত্র পায়। তাহারা এমনই ভীত হইয়াছিল য়ে, পুরুষ প্রহরীর সাল ছায়া ভাহায়া মাইতে চাহে নাই।

প্রার্থনা-সভায় বহু মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের অনেকে গান্ধীজীর প্রার্থনায় যোগ দেন এবং প্রার্থনার মধ্যে কোরাণের অংশ আরুত্তি করায় আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রাথনাস্তোত্তের সহিত কোরাণের ঐ অংশ প্রীযুক্ত কামু গান্ধী প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতেন।

সরবরাহ সচিব মিঃ আবত্তল গন্ধরানও প্রার্থনা সভার বক্তৃতা করেন।
দালায় অহুষ্ঠিত কার্য্যের জন্ম তুংখপ্রকাশ করিয়া ফিঃ গন্ধরান হিন্দু প্রাতৃর্দকে
জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অহুরোধ জানান।

১৭ই নবেম্বর, মহাত্মা গান্ধী রামগঞ্জ থানা এলাকায় আর একটি পল্লী পরিদর্শন করেন। ঐ গ্রামে দাঙ্গার সমন্ন কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, গান্ধীঙ্গী তাহা স্বয়ং দেখেন নাই; তবে তাঁহার সঙ্গিণ তাহা দেখিয়াছিলেন। ঐ গ্রামের বহুসংখ্যক বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে; তখন কেবল কাঁচা ও পাকা ভিটা অবশিষ্ট ছিল।

গান্ধীজী স্থানীয় মুসলমানদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং এক সাধারণ সভায় তাহাদের নিকট বক্তৃত। করেন।

১৮ই নভেম্বর, কাজিরথিল ক্যাম্প প্রাঙ্গণৈ গান্ধীজীর প্রার্থনাসভা হয়।
এইদিন মৌনদিবস থাকায় এক লিখিত বাণীতে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এই
অঞ্চলে যতই ভ্রমণ করিতেছেন ততই দেখিতেছেন তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড়
শক্র ভয়। তিনি আরও বলেন যে, জনসাধারণ কর্তৃক নির্ভীকতার অফুশীলন
না হওয়া পর্যন্ত ভারতের এই অংশে কখনও হিন্দু মুসলমানদের পক্ষে শান্তি
নাই। স্কুতরাং যথার্থ শান্তি হাপনের উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে,
প্রত্যাগমনেচছু আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য উপক্রত প্রত্যেক গ্রামে
একজন সং হিন্দু ও একজন সং মুসলমান থাকা চাই।

১৯শে নবেম্বর মধুপুর আশ্রয় শিবিরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা হয়।

২•শে নবেম্বর মহাত্মা বাহির হইলেন হিংসাও অসত্যের ঘোর তমসার মধ্যে, আলোকের সন্ধানে। এই একক পল্লীপরিক্রমায় যাঁহারা গান্ধীজীর সহগামী হওয়ার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদের তিনি এই বলিয়া বিরত করিলেন যে, তিনি যদি এই স্চীভেন্ত অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোকের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইতেন তাহা হইলে আনন্দের সঙ্গেই তিনি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতেন।

একজন ষ্টেনোগ্রাফার ও অধ্যাপক শ্রীযুত নির্মাণ বহুকে সঙ্গে লইয়া গান্ধীজী কাজিরখিল হইতে নৌকায় চারি মাইল পশ্চিমে শ্রীরামপুরে রওনা হন। রওনা হইবার প্রাকালে তিনি অক্যাক্ত সহকর্মীদের বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া আতত্বস্থান্থ পল্লীবাসীদের মধ্যে বাস করিতে নির্দেশ দেন। তুই ঘণ্টা শ্রমণের পর গান্ধীজী শ্রীরামপুরে তাঁহার বাসস্থানে পৌছেন। ধান ক্ষেতের মধ্যে টিন নির্দ্মিত ছোট একখানি ঘর। চারদিকে নারিকেল স্থপারীর বাগান।

মহাত্মাজীর কাজিরখিল হইতে যাত্রার পূর্ব্বে এক বিশেষ প্রার্থনার অন্তর্গান
হয়। সকলের নয়নই অশ্রুপূর্ব হইয়া উঠে। গান্ধীজীকেও গন্তীর দেখাইতেছিল।
নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বে তিনি তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্মিত হাস্তের স্বারা সকলকে
বিদায় সম্ভাসন জানান।

২০শে নবেম্বর, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সহক্মীদের নির্দেশ দিয়া ও তাঁহার একক ভ্রমণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া নিয়লিখিত বিবৃতি দেন:—

আমি আজ অতিরঞ্জন ও অসত্যতার মধ্যে বাস করিতেছি। ইহার মধ্য হইতে সত্যের সন্ধান পাইতেছি না। পরস্পরের প্রতি তীত্র অবিশাসে পুরাতন বন্ধুত্বের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হইরাছে। যে সত্য এবং অহিংসার আত্রম আমি গ্রহণ করিরাছি, যাহা আজ ৬০ বংসর ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ভাহার সেই ক্ষমতা আমি দেখিতে পাইতেছি না।

এই সত্য এবং অহিংসাকে পরীক্ষার জন্তই আজ আমি প্রীরামপুরে যাইতেছি। বাহারা আজ দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমার সদী আছেন, আমার স্বাক্ষ্যাবিধান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়াই আমি মেধানে যাইভেছি। বাদলা শিক্ষক ও দোভাবিরূপে আমি অধ্যাপক নির্মার বহুকে সঙ্গে লইতেছি, আমার প্রতি একান্ত অন্থরক নীরব আত্মতাগী কর্মী, ষ্টেনোগ্রাফার প্রীপরশুরামও আমার সঙ্গে ষাইবে। অক্সান্ত , যে সকল কর্মী আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভব হইলে নোয়াখালীর অক্সান্ত গ্রামে বিভিন্নভাবে তুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন। তুর্ভাগ্যক্রমে একমাত্র বালিকা আভা ভিন্ন ইহারা সকলেই অবালালী। স্থতরাং শিক্ষক ও দোভাষিরপে গ্রহারা একজন করিয়া বালালী কর্মী সঙ্গে লইবেন।

এই সকল কর্মী নিয়োগ ও নির্বাচন কার্যাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত করিবেন। স্থানীয় কোন মুসলিম লীগ পদ্বী পরিবারের মধ্যে বাস করাই আমার অভিপ্রায়; কিন্তু সেই স্থাদিনের আশায় বসিয়া থাকা আমার উচিত হইবে না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পলীতে আমি মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিবার চেষ্টা করিব। লীগ পদ্বীদের নিকট আমার প্রস্তাব এই যে, প্রত্যেক উপক্রুত গ্রামে তাঁহারা আমার সঙ্গে একজন সং সাহসী মুসলমান এবং একজন সং ও সাহসী হিন্দু দিন। প্রয়োজন হইলে জীবনের বিনিময়েও তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তনে সম্মত করিতে পারিতেছি না। যে সকল সংবাদ আমি পাইয়াছি তাহা দ্বারা মনে হয়, পল্লীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন এখনও নিয়াপদ নয়। এই জন্মই তাহারা স্বীয় ভবন হইতে দ্রে শস্তক্ষেত্র, উত্যান ও পরিচিত প্রতিবেশী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যৎসামান্য থাতে জীবিকানির্বাহ করাই ভাল মনে করিতেছে।

বাঙ্গলার বাহিরের বহু বন্ধু শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্য্যে এখানে আদিবার জন্ম আমার নিকট লিখিয়াছেন; কিছু আমি তাঁহাদিগকে আদিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছি। এই দুর্ভেগ্য অন্ধকারের মধ্য হইতে আলোক চিহ্ন দেখিতে পাইলেই আমি তাঁহাদিগকে সানন্দে আদিবার জন্ম লিখিতাম।

ইতিমধ্যে আমি ও প্যারীলালজী স্থির করিয়াছি যে, চিঠিপত্রাদি লেখা

এবং হরিজন ও অক্সান্ত নাপ্তাহিকের কাজ হুগিত রাথা হইবে। প্রীকিশোরী-লালজী, কাকা সাহেব, বিনোবাজী এবং শ্রীনরহরি পারেথকে সমিলিতভাবে এবং এককভাবে এই সকল সাপ্তাহিক সম্পাদনা করিতে আমি বলিয়াছি। যদি কাজের মধ্যে সময় পাই, আমি ও পাারীলালজী যথন যে গ্রামে থাকিব সেই গ্রাম হইতে সাময়িকভাবে লেখা পাঠাইতে পারি। পত্রাদির উত্তর সেবাগ্রাম হইতে দেওয়া হইবে।

এই কার্য্য স্থানিত কতকাল চলিবে তাহা এখন আমার পক্ষে বলা ত্ংসাধ্য। এই পর্যান্ত আমি বলিতে পারি যে, তুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস প্রাপ্তিষ্ঠিত না হওয়া পর্যান্ত এবং পল্লীতে পল্লীতে যতক্ষণ না সহজ জীবনযাত্রা প্রারম্ভ হয়, ততদিন-আমি পূর্ববিদ্ধ তাাুগ করিব না। ইহা ভিন্ন পাকিন্তান কিংবা হিন্দুখান কিছুই হইতে পারে না। পরস্পর হিরোধের হারা ভারতের দাসত্ত কোন দিনই ঘুচিবে না।

আমার কম থাতের জন্ত কেহ ষেন এখন উদ্বিগ্ন না হন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট হইতে এক তার পাইয়াছি যে, বিহারের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে শাস্ত হইয়াছে এবং তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। ইহার পর আমি গতকল্য হইতে আবার ছাগ তৃগ্ধ পান আরম্ভ করিয়াছি। দেহের অবস্থা অমুকৃল হইলেই স্বাভাবিক থাত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিব। ভবিশ্বং ভগবানই বলিতে পারেন।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজী 'রাজবাটী' নামে পরিচিত এক বাটীতে অবস্থান করেন।

এখানে পৌছিয়াই গান্ধীজী স্থানীয় লোকজনের (অধিকাংশই ম্সলমান)
সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। গান্ধীজী তাঁহার সহিত কাজ
করিবার জ্ঞা, শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত এমন একজন স্থানীয় সং মুসলমান চাহেন। বাললার মন্ত্রী মিঃ সামস্থাদিন আমেদ গান্ধীজীর সহিত দীর্ঘকাল আলোচনা করেন। মন্ত্রী মহাশার পরে সাংবাদিকদের বলেন যে, প্রথমে রামগঞ্জের বিদ্ধন্ত গৃহগুলির পুনঃনির্মাণের কাজ আরম্ভ করা প্রয়োজন। তিনি অস্তান্ত লীগ নেতৃগণ সহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিবেন এবং সভাসমিতি করিয়া পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিবেন। তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া শাস্তি কমিটিও গঠন করিবেন।

মি: সামস্থীন আমেদ, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মি: হামিতৃদ্দিন আমেদ ও
মি: আবত্ল হাকিম এম এল এ গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাং করেন এবং
জনসাধারণের মধ্যে আন্থা ফিরাইয়া আনা এবং সাহায়্য ও পুনর্বস্তির জন্ম
সরকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

২২শে নবেম্বর—মন বনানীবেষ্টিত নির্জ্জন আশ্রমের শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে মহাত্মাজী প্রত্যুবে ৪॥ ঘটকার সময় মাসিক 'কল্টুরবা দিবসের' অমুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তুই ঘণ্টাব্যাপী এই অমুষ্ঠান চলে। এই উপলক্ষে গীতার আঠারটি অধ্যায় আবৃত্তি করা হয়, তন্মধ্যে তুইটি অধ্যায় আবৃত্তি করেন গান্ধীজী স্বয়ং। একক জীবন্যাত্রা আরম্ভ করার পর গান্ধীজী নিজে এই প্রথম ক্টুরবা দিবস উংযাপন করিলেন।

মহাস্থা গান্ধী তাঁহার শিবির হইতে আধ মাইল দূরে এক মৌলভীর বাড়ী যান। মৌলভী সাহেব আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যান। গ্রামের আঁকাবাঁকা সফ কর্দমাক্ত পথে একথানি বাঁশের শাঁকো অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী সেখানে পৌছেন। সেই সময় বৃষ্টি হইতেছিল। সেই বাড়ীতে পৌছিয়া তিনি বাড়ীর লোকজনের সহিত্ত আলাপ পরিচয় করেন। তিনি তাঁহাদের কাছে গ্রামের লোকসংখ্যা কত, কতজন লেখাপড়া জানে, কতজন কোরাণ পড়িতে পারেন এবং যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহারা কোরাণের মর্ম বৃঝিতে পারেন কিনা—এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন। গান্ধীজীকে তাঁহারা বলেন যে, গ্রামে চৌদশত মুসলমান আছেন, তাহাদের একজন ম্যাট্রকুলেট। দেড়শত ছাত্রকে লইয়া বংসর তৃই পূর্বে একটি বিহ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রামে

পাঁচজন মৌলভী আছেন এবং অপর ৪০ জন লোক বাদলা পড়িতে পারেন; ইহাদের মধ্যে এক হাজার লোক কোরাণ আবৃত্তি করিতে পারেন; কিন্তু কেহই অর্থ ব্ঝেন না। গান্ধীজীকে ঘিরিয়া যে সকল শিশু বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলেন।

২৪শে নবেম্বর প্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্থ প্রীরামপুব রাজ বাটীতে আসিয়া গান্ধীজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজ্ঞী বলেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তিনি পূর্ববিদ্ধেই দেহ রক্ষা করিবেন। বাঙ্গলা দেশের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অন্ত কেহ তাঁহাকে সাহায্য না করিলেও তিনি একাকী সংগ্রাম চালাইয়া যাইবের্ম। ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক দল বিশেষের উপর অহিংসা সমপ্রভাবশীল এবং উহা প্রমাণ করিবার পক্ষে ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

গান্ধীজী শান্তি মিশনের কাজের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামের অধিবাসীদের জীবন্যাত্রার উন্নতি সাধনেও ব্রতী হন। তিনি পূর্ব্বে একদিন বলিয়াছিলেন "আমি গ্রামবাসী, গ্রামে থাকিতেই ভালবাসি। গ্রামগুলি ভারতের আত্মান্বরূপ। এই দেশের সকল গবর্ণমেন্টের গ্রামগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। হাদয়-মন দিয়া গ্রামোন্নয়নের কাজ করা উচিত। গ্রামের কল্যানেই হিন্দুখানের কল্যাণ।

২৬শে নবেশ্বর—রাত্রে রামগঞ্জ তাক বাকলোতে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা দেন। শ্রম-সচিব মিঃ সামস্থানীন আমেদ এই সম্মেলন আহ্বান করেন। পানা শান্তি কমিটির সদস্থাগণ্ড এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ২২শে নবেশ্বর হইতে শান্তি স্থাপনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছিল, তাহা কতদ্র সফল হইয়াছে, তাহিষয় আলোচনার জ্ঞাই এই সমোলন আহুত হইয়াছিল।

রুত্তারকক্ষে এই সন্মেলনের অধিবেশন হয়। স্থির হয়,—যাহারা শ্রেশ্রার হইয়াছে এবং যাহারা হালামার সহিত জড়িত, তাহাদের কাহাকেও শান্তি কমিটির সদস্য করা হইবে না। সন্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, পিটুনী কর ধার্য্য করা হইলে শান্তি কমিটির কার্য্য ব্যর্থ হইবে।

বাঙ্গলা সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মি: হামিদউদ্দীন আমেদ, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী, শ্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্ত ও নিখিল ভারত তপশীল ফেডারেশনের সেক্রেটারী মি: পি এন রাজভোজ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মধ্যরাত্রের কিছু পরে গান্ধীজ্ঞী শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

করেক দিনের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করিয়া মি: সামস্থানীন আমেদ বলেন যে, তিনি কতগুলি উপক্তত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন। বিভিন্ন আশ্রয় কেল্রের আশ্রয়প্রার্থীদের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি খিলপাড়ায় গিয়াছিলেন। সেথানে তিনি শুনিতে পান যে হিন্দু ও মুসলমানদের যুক্ত প্রচেষ্টার ফলে কতগুলি অঞ্চল রক্ষা পাইয়াছে। আশ্রয়-প্রার্থীদের এবং অন্তান্ত হিন্দু-পল্লীবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি ব্ঝিতে পারিয়াছেন যে, কতকটা বিশ্বাস ইতিমধ্যেই কিরিয়া আসিয়াছে। এ পর্যান্ত সাতটি শান্তি কমিটি গঠিত হইয়াছে। শীন্ত্রই আরও কতকগুলি শান্তি কমিটি গঠিত হইবে।

এইদিন প্রাতঃকালে গান্ধীজী আর একটি মুসলমান বাড়ীতে যান। গান্ধীজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীর কর্ত্তা বলেন,—তাঁহাদের মধ্যে গাহাকে (গান্ধীজীকে) পাইয়া তাঁহারা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন।

গান্ধীজী তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাস। করেন। পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক আলাপ আলোচনা এবং গল্পগুজব হয়। গান্ধীজীর সহিত কথা বলিবার জন্ম পরিবারের সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল।

ঐ পরিবারের একজন বলেন,—ভাঁহারা সকলেই দরিদ্র; অতি কটে

তাঁহাদের দিনপাত হয়। ঐ ব্যক্তির কথার উত্তরে গান্ধীজী বলেন,—তাহাদের জমিতে নানাবিধ ফলের—নারিকেল ও স্থপারি গাছ আছে। তবে কেন তাহারা নিজেদের দরিদ্র বলে? গান্ধীজী তাহাদিগকে বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্র এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের নিজের বলিতে এক ইঞ্চিও জমি নাই।

গান্ধীজীর নিকট তুইটি বালককে আনা হয়। তাহারা কালাজরে ভূগিতেছিল। তাহারা বলে, উপযুক্ত ঔষধের অভাবে তাহারা ভূগিতেছে। গান্ধীজী তাহাদিগকে বলেন,—ডাঃ সুশীলা নায়ারের আজই এখানে আসার কথা আছে। তাহাদিগের উপযুক্ত চিকিৎসার জন্ম তিনি তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন।

মুসলমানদের গৃহ দেখিবার জন্ম এবং তাহাদের অর্থনীতিক ও শিক্ষার ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবার জন্ম গান্ধীজী প্রায়ই সন্ধীর্ণ গ্রাম্য পথ বা বনমধ্যন্থ পথে ভ্রমণ করেন। এই অঞ্চলের বহু লোক বিশেষতঃ শ্রমজীবিরা হাঙ্গামার জন্ম অনুবিধার পড়িয়াছিল। হাঙ্গামার সময় ডিসপেন্সারীগুলিও অব্যাহতি পায় নাই। জনৈক, মুসলমানের গৃহে একটি পাঁচ বংসরের বালক কালাজ্বরে ভূগিতেছিল। গান্ধীজী, তুইবার তাহাদের গৃহে গমন করেন।

গান্ধীজী স্থানীয় মুসলমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার সহন্ধে থোঁজ-থবর লন। গ্রামে পীড়িত অস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার
কোনো ব্যবস্থা নাই, ডাক্তারও নাই—এই সংবাদে তিনি বেদনাবোধ করেন।
তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন,—গ্রামের অধিকাংশ ডাক্তারই হিন্দু; তাঁহারা
আতক্ষে গ্রামত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামবাসীদের ছেলে-মেয়েরা
অস্থ, অনেকে আবার মৃত্যুশ্যায় শায়িত; কোপাও ঔষধও নাই। তাঁহাদের
উবেগ ও চিন্তা দূর করিবার জন্ত গান্ধীজী ডাঃ স্থলীলা নায়ারকে পাঠান।
ডাঃ নান্ধারের সহিতে ভারতীয় জাতীয় গ্রাষ্ক্রেল কোরের ত্ইজন ডাক্তারও
ক্ষেত্রার বোগীদের সেবা করিতে অগ্রসর হন। ডাঃ স্থলীলা নায়ার গান্ধীজীর

চিকিৎদার জন্য যে সামান্য ঔষধপত্র লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা দিয়াই রোগীদের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রত্যহ গড়ে ছয় মাইল হাটিয়া রোগীদের দেবা করিতেন।

মুসলমান গৃহে গমন ও তাহাদের সহিত আন্তরিকভাবে মেলামেশার ফলে মুসলমান নরনারী ও বালক বালিকারা ক্রমশঃ গান্ধীজীর প্রতি আ্রুষ্ট হইয়া পড়িতেছিল।

প্রত্যহ বহু মৃসলনান নরনারী ও বালক বালিকা গান্ধীজীর কুটিরে আসিবার ফলে তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবন অধিকতর কর্মমৃথর হইয়া উঠিতেছিল।

গান্ধীজী প্রায় একজন ডাক্তার হইয়া পড়েন। মুসলমান রোগীরা তাঁহার নিকট ঔষধপত্র চায় এবং অনেক রোগীকেও তিনি স্বয়ং দেখিতে যান।

ভাক্তারের প্রয়োজন হইলে গান্ধীজী ভাক্তার স্থশীলা নামারকেই প্রেরণ করেন। একদিন একজন মুসলমান বালককে কালাজ্ঞরের ইন্জেক্শন দেওয়ার জন্য গান্ধীজী ভাঃ স্থশীলা নামারকে প্রেরণ করেন।

থকাবিত অধিবাদী বিনিময় সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, অধিবাদী বিনিময়ের প্রশ্ন
চিন্তারও অযোগ্য এবং কার্য্যতঃ অসম্ভব। এই প্রশ্ন এখনও আমার মন হইতে
অপসত হয় নাই। প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক ব্যক্তি, হিন্দু, মুসলমান কিংবা
অপর যে কোন ধর্মাবলম্বাই হউক না কেন, সে ভারতীয়; পাকিস্থান পুরাপুরি
প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার অন্যথা হইবে না"

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন, আমি এইরূপ কোন বিষয় ভারতীয়দের দ্রদর্শিতার কিংবা রাজনীতিজ্ঞানের অথবা উভয়েরই দৈন্যের পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করি। এইরূপ কোন ব্যবস্থার ফল এরপ ভয়াবছ যে উহা ধারণা করা যায় না। উহা কি এই নহে যে, ভারতবর্ধ ধর্মের ভিত্তিতে অনৈস্গিকভাবে বহু অঞ্চলে বিভক্ত হুইয়া পড়িবে ?

বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় লোক অপসারণের নীতি অবলম্বন কি প্রকৃষ্টতর নহে? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন:—আমি এরপ কোন নীতি অবলম্বনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখি না। ইহা নৈরাশ্যের নীতি; স্থতরাং শেষ উপায়স্বরূপ কদাচিৎ অবলম্বনীয়।

পরবর্ত্তী প্রশ্ন ছিল—"আপনি সেদিন বলিয়াছেন যে, আপনি অনিদিষ্ট কাল পূর্ববৈদ্ধে অবজান করিবেন। আপনি কি মনে করেন ধে আপনি আপনাকে শ্রীরামপুরে আবদ্ধ রাখিয়া আপনার শাস্তির বাণী নোয়াখালির অক্যান্ত গ্রামে প্রেরণ করিতে পারিবেন ?

গান্ধীজী উত্তরে বলেন—অবশ্য আমি দীর্ঘকাল শ্রীরামপুরে থাকিব না।
আমি এথানে নিন্ধর্মা নহি। আমি চারিদিকের গ্রামসমূহের লোকদের সহিত
দেখা করিজেছি।

গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন—"উল্লিসিত হইবার পক্ষে তাহাদের নিজস্ব কারণ আছে, তাহাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের সম্মুখীন হইবার একটি মাত্র উপায় আছে, তাহা হইল এই যে, তাহাদের বিরূপ মনোভাবের নিকট নতি স্বীকার না করিয়া তাহাদের মধ্যেই বস্বাস করা এবং সত্য হইতে বিচ্যুত না হওয়া। শুধু সংস্বভাববিশিষ্ট হইলেই চলিবে না; সংস্বভাবের সহিত জ্ঞানের সংযোগও ঘটাইতে হইবে। মানসিক সাহস ও চরিত্রবত্তার মধ্যে যে স্মুষ্ট্ বিবেচনা শক্তিনিহিত থাকে, তাহা অক্ষুল্ল রাখিতে হইবে। সঙ্কটকালে কখন মনোভাব ব্যক্ত করিতে হইবে এবং কখন নীরব থাকিতে হইবে, কখন কাজ করিতে হইবে এবং কখন কর্ম হইতে বিরুত হইতে, তাহা জ্ঞানিতে হইবে।"

গানীজী আরও বলেন.—"আমি আলোকের সন্ধানে আছি; আমার চতুর্দিকে অন্ধকার। আমাকে কাজ করিতে হইবে, নয় কর্ম হইতে বিরত হইতে হইবে। আমি দেখিতেছি যে, একাতীয় মর্মান্তিক অবস্থায় আমার উপযুক্ত থৈবা ও কর্মকৌশল আছে বলিয়া মনে হয় না। মাহুবের তুর্গতি ও অধােগতি আমাকে প্রায়শঃ অভিভূত করিয়া কেলে এবং আমি আমার

নিজের অসহায়তায় মর্মপীড়া অহওব করি। এই হেতু আমার বন্ধুদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আমাকে বরদান্ত করেন এবং স্ব জ্ঞানবৃদ্ধি অহুযায়ী কাজ করিয়া যান অথবা নিজ্ঞিয় পাকেন। এই অন্ধকারও বিদ্রিত হইবে; আমি যদি আলোকের সন্ধান লাভ করি, তাহা হইলে বাঙ্গলায় যাহারা বর্ত্তমান শোচনীয় তুর্দিবের স্থি করিয়াছে, তাহারাও আলোকের সন্ধান পাইবে।"

গান্ধী জী অতঃপর বলেন,—"গ্রামে গ্রামে নৃতন ভিত্তি রচনা করিতে হইবে; উভয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপ্রুষদের এই বাসভূমিতে হিন্দু ও মুসলমানগণ একত্রে বসবাসও তৃঃখভোগ করিয়াছে। ভবিষ্যতেও তাহাদিগকে একত্রে বাস করিতে হইবে। সাময়িকভাবে আমি বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছি; আমি নিজেকে নোয়াখালিবাসী বলিয়া মনে করি। আমি তাহাদের সহিত বাস করিতে, তাহাদের কাজের অংশীদার হইতে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন করিতে অধবা এই প্রচেষ্টায় আত্মবিলোপের জন্মই এখানে আসিয়াছি।"

পূর্বরাত্রে ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তা গান্ধাজীর সহিত অতিবাহিত করেন। গান্ধীজা সেদিন সকাল কিরপে অতিবাহিত করিয়াছেন, সে বিষয় বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন যে, গান্ধীজার প্রাতঃকালান প্রার্থনার পরও আকাশ তারকা খচিত, শ্রীরামপুর গ্রাম নির্ম ছিল; তিনি শুল বসনে আবৃত হইয়া কাজে মনোনিবেশ করেন; একটি হারিকেনের আলোকে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন; তাঁহার ললাট জ্যোতি বিভাসিত দেখা যাইতেছিল। সকাল সাতটার পর তিনি প্রাতঃভ্রমণের জন্ম বাহির হন এবং সন্ধীর্ণ সেতু ও শিশিরসিক্ত ত্র্বাদলের উপর দিয়া কিছুদুর বেড়াইয়া আসেন।

েই ডিদেম্বর—বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত নির্মালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেজনাথ মুথার্জি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শরণাগতদের পুনর্বসতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় গান্ধাজীর নিকট তুর্গত এলাকাছ

আঞ্চলিক ভিত্তিতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বসবাস সংক্রাপ্ত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি উক্ত পরিকল্পনা অহুমোদন করেন না এবং আশ্রয়প্রার্থীরা গোহাদের স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন হই।ই গোহার অভিপ্রেত।

৬ই ডিসেম্বন—একট শান্তিপূর্ণ শোভাষাত্রা রামনাম করিতে করিতে
চণ্ডীপুর ইইতে শ্রীরামপুর পর্যান্ত ৬ মাইল পথ অতিক্রম করে। শত শত বৃদ্ধ্
যুবক ও বালক এই শোভাষাত্রায় যোগদান করে। সেবারত কর্মী শ্রীযুক্ত
সৌরীন বহু শোভাষাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। প্রার্থনার কিছু পূর্ব্বে শোভাষাত্রী
দল গান্ধীজীর শিবিরে উপনীত হয়। ১০ই অক্টোবর হালামা আরম্ভ ইইবার
পর এই প্রথম ঢোলক প্রভৃতি সহ প্রকাশ্যে গীতবাত্ত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায়
এই পল্লীগুলি কর্মমুখর থাকিত। ইহাদের স্মিলিত সঙ্গীতে পল্লীর অস্বাভাবিক
নীরবতা ভক্ত হয়। প্রার্থনার পর গান্ধীজী তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা করেন।

শোভাষাত্রা ঢাক-ঢোলদহ উচ্চৈ:শ্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আকস্মাৎ গান্ধীজার নিকট উপস্থিত হয়। বহুদিন পর এইভাবে কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনীয়াগণ নৃত্য করিতে করিতে গান্ধীজার কুটীর প্রাঙ্গণে পৌছিলে সকলকেই আনন্দোদ্দীপ্ত দেখায়। গান্ধীজার নির্জ্জন কুটীর প্রাঙ্গণে তাঁহারা প্রায় কুড়ি মিনিটকাল কীর্ত্তন করেন। প্রার্থনার পর গান্ধীজা সান্ধ্যশ্রমণে বহির্গত হন।

ডাঃ শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী গান্ধীজীর সহিত লাক্ষাৎ করিয়া সেবারত কর্মীদের কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত করেকটি দরকারী প্রশ্ন লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "আমি জলস্ত-অগ্নি পরিবৃত অবস্থায় বাল করিতেছি। যে পর্যান্ত না এই অগ্নি নির্বাপিত হইবে, লে পর্যান্ত আমি স্থানত্যাগ করিব না। এই লব কারণে আমি এতদকল ত্যাগ করিতে চাহি না। তথু তুর্গত নরনারীর হিত্যাধনের মধ্যেই জীবনধারণের সার্থকতা নিহিত থাকা উচিত। গঠনমূলক কাজ চালাইয়া যাইতে
হইবে এবং অপ্রস্তাদের উদ্ধার করিতে ও তাহাদের নৈতিক লাহস ক্রিরাইয়া

আনিতে হইবে। আমি সাম্য্রিকভাবে বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছি; আমি নিজেকে নোয়াখালিবাসী বলিয়া মনে করি।"

ডাঃ চক্রবর্ত্তী ও অপরাপর হাঁহারা বিভিন্ন গ্রামে সেবা ও পুনর্ব্বসভির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সোমবার তাঁহারা তাঁহানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী গান্ধীজীর গোচর করেন এবং তুর্ব্ভুক্তদের নিকট বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার কৌশল সম্পর্কে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করেন। তাঁহাদের অভিমত এই যে, তুর্ক্তুগণ শুধু যে অনস্কৃতপ্ত তাহাই নহে, তাহারা বিক্লম মনভাবাপন্ন এবং এমনকি কুকার্য্যের জন্ম উল্লাসিতও বটে।

৭ই ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধী যথারীতি তাঁহার কুটীরের সন্মুখে প্রার্থনা সভার অহুষ্ঠান করেন। সভায় খুব অল্পসংখ্যক লোক যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী জনৈক ম্সলমান লেখকের একথানি পুন্তকের উল্লেখ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, এই পুন্তকের লেখক যথাওঁই লিখিয়াছেন যে, কোন সং লোক কখনও মৃত্যুভয়ে ভীত নহেন, অথবা আত্মসমান কিংবা ধর্মের জন্ম যথাসর্বস্ব হারাইতেও তিনি কখনও কুন্তিত হন না। আমাদের এই জীবন ভগবানের দান আবার তিনিই উহা লইয়া যাইবেন। মহাত্মাজী বলেন যে, এই নীতিবাক্য সর্বজনীন এবং হিন্দু ও মুসলমান সকলের উপরই ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। ভগবানের উপর যাহার সামান্তমাত্র বিশ্বাস আছে, তিনিই সর্বভয়মূক্ত। নির্ভয় হইতে পারিলেই উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব হইতে পারে।

গান্ধীজী বলেন যে, এমন দিন ছিল—যথন মুসলমানেরাও তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিতেন। কিন্তু এখন যেন আর সেই দিন নাই। এমন কি হিন্দুদের মধ্যেও খুব বেশী লোক তাঁহার উপদেশ মানিয়া চলিবেন বলিয়া তিনি মনে করেন না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ষতদিন পর্যান্ত সম্প্রদায় নির্কিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি ভগবান ভিন্ন অন্ত কাহারো ভয়ে ভীত হইবেন, ততদিন পর্যান্ত হায়ী শান্তি আসিতে পারে না। নই ডিসেম্বর – গুড়ি গুড়ি বৃষ্টপাতের মধ্যে মহাত্ম। গান্ধী তাঁহার নির্জ্জন কুটীর হইতে প্রার্থনা সভায় যান।

প্রার্থনা শেষে গান্ধীজী সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন।
তাঁহার বক্তৃতাকালে দ্রে সমবেতকঠে 'রামনাম' কীর্ত্তন শুনা যায়।
বালকবালিকাসমেত বহুলোক ঢোলক ও অন্যান্ত বাদ্যযন্ত্র সহযোগে 'রামনাম'
কীর্ত্তন করিতে করিতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়। তাহারা বৃষ্টিতে
ভিজিতে ভিজিতে সেখানে আসিয়াছিল। এই সময় গান্ধীজী বক্তৃতা বন্ধ
করেন। তাঁহাকে বিশেষ উৎফুল্ল দেখা যাইতেছিল। এবং তাহার মুখমগুলে
আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমবেত কঠে রামনাম গাহিতে
গাহিতে কীর্ত্তনীয়াদল গান্ধীজীর প্রার্থনা প্রাঙ্গনটি তিনবার প্রদক্ষিণ করে।
গান্ধীজী সর্বান্ধণ উপবিষ্ট ছিলেন এবং সমবেত কঠের সঙ্গীতে বিশেষ
আনন্দিত হন।

২২ই ডিসেম্বর—বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রার্থনা সভায় তৃইজন বন্ধু গান্ধীজীর নির্বাচিত একটি সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। সঙ্গীতটির মর্মার্থ এইরূপ: ভগবানের প্রেমের প্রাচুর্য্যে হাদয়ের কলুষকালিমা বিধোত হইয়া সত্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক—ইহাই অন্তরের প্রার্থনা। গান্ধীজী বলেন, সাধু ও ভক্তদের সঙ্গীতে এই মর্মার্থ ই প্রকাশ পায়। তাঁহারা সব সময় বলেন, 'তমস্থে মা জ্যোতির্গময় অসত্যে মা সদ্গময়।'

গান্ধীজী বলেন, রামধুনেরও একটা অন্তর্নিহত অর্থ আছে। চৈতন্ত মহাপ্রত্ব পদব্রজে যেমন বৃন্দাবন ও পুরীতে গিয়াছিলেন, তেমনি মহাকবি পরমভক্ত তুলসীদাস পদব্রজে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ছারকার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই মন্দিরটি বিষ্ণুর নামে উৎসর্গকৃত, কিন্তু তুলসীদাস মনে মনে বলিলেন, তাঁহার অন্তরের প্রিয় রামম্ত্রিতে ভগবান স্থপ্রকাশ না হইলে গ্রাহার মন্তর্ক ভক্তিতে অবনত হইবে না। কাহিনীতে শোনা যায়, এইরপ ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ভক্ত তুলসীদাস দেখিলেন, লক্ষণ, ভরত, শক্ষর

ও হহুমান দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রামদীতা বদিয়া আছেন। তাই রামধুনের অর্থ ভগবন্মোত্ততা।

গান্ধীজী বলেন, হাদয় হইতে স্বত:উৎসারিত হইয়া যে প্রার্থনা প্রকাশ পায় তাহাই যথার্থ প্রার্থনা, তাহা মাত্রয়কে "অন্ধকার হইতে আলোকে ভয় হইতে অভয়ে" লইয়া যায়।

১৫ই ডিনেম্বর—প্রার্থনা অম্প্রেটিত হইবার গ্রই ঘন্টা পূর্ব্বে মহান্মা গান্ধী এক কর্মী বৈঠকে নিংস্বার্থ সেবাব্রত আয়ত্তের কৌশল সম্পর্কে উপদেশ দেন। প্রার্থনার পর তিনি পুনরায় পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া বলেন যে, গ্রাম সেবকের প্রধান কর্ত্তবা দেহ ও মনের সংস্কারসাধন। অধুনা গ্রামসমূহ দেশে গলিত ক্ষুতের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সব কিছু তুর্গতির জক্ষু রুটিশ গবর্ণমেন্টই দায়ী নহে; তাহাদের ভারত ত্যাগ আসন্ন। ইতিমধ্যে জাতির প্রতিনিধিগণ দ্বারা আমাদের গবর্ণমেন্ট গঠিত হইয়াছে।" অতঃপর তিনি বলেন যে, গ্রামবাসীরা কীটপতঙ্গের মত বসবাস করিতেছে। অসীম ধৈর্য ও একনিষ্ঠ উন্থমের ফলে অন্ধকার বিদ্রিত হইতে পারে ঐরপ পরিবিশের মধ্যে অসং লোকদের কোন স্থান হইবে না। দারিশ্রা ও অজ্ঞতা দূর হইলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি পুনংপ্রতিষ্ঠিত হইবে। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে তিনি নোয়াথালি আসিয়াছেন এবং ঐ প্রচেষ্টায় তিনি জীবনপাত করিতেও কুন্ঠিত নহেন।

তিনি আরও বলেন যে, প্রথম দিকে ইংরাজর। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর সহর নির্মাণের পরিকল্পনা করে। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিত্তশালী সম্প্রদায়কে সহরে কেন্দ্রীভূত করিয়া গ্রামাঞ্চল শোষণে তাহাদের সহায়তা করা। তবে সহরসমূহ আংশিকভাবে স্থানর করিয়া তৈয়ারী হয় এবং সহরবাসীদের জন্ম সমৃদয় স্থাগা স্থবিধাও দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ গ্রামবাসী চরম অক্ততা ও তুর্গতির মধ্যে নিপ্তিত হয়। অধুনা ভারতীয় প্রতিনিধিগণ দ্বারা গ্রণ্মেণ্ট গঠিত হইয়াছে। এইহেতু তাঁহাদের সম্পর্কে

একথা যেন বলা না হয় যে, গ্রামবাদীদের শোষণ করিয়া সহরবাদীদের প্রতি অতিরিক্ত নজর দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ কংগ্রেস বা লীগ ঘাহাদেরই নেতৃত্বে গঠিত হইয়া থাকুক না কেন, ভারতের গ্রামসমূহ পুনক্ষ-জ্বীবনের কাজে অবহিত হইবে। কিন্তু একাজ শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় হইবার নহে; প্রতোক নাগরিককে ইহাতে যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

বলপূর্বেক ধর্মান্তরিত করার সংবাদ এবং বাঙ্গলার ভগিনীদের হুর্দ্দশা আমার অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করে। লেখা কিংবা বক্তৃতার দ্বারা আমি কিছুই করিতে পারি নাই। আমি মনে এই যুক্তি উপস্থিত করিতাম যে, আমি নিশ্চরই ঘটনাগুলে ঘাইব এবং যে নীতি আমাকে পোষণ করিয়াছে এবং জীবনধারণ সার্থক করিয়াছে উহার অভ্যন্ততা পরীক্ষা করিব। আমার সমালোচকগণ অনেক সময়ে ইহাকে হুর্কলের অন্তর বলিয়া যে আখ্যা দেন ইহা কি তাহাই, না ইহা যথার্থই বলবানের অন্তর ?

সেইজ্ঞা আমি আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ রাথিয়া দিয়া আমি কোথার দাঁড়াইরা রহিয়াছি তাহা নির্দ্ধারণের জন্ম তাড়াতাড়ি নোয়াথালি আসিয়াছি। আমি দূঢ়ভাবে জানি, অহিংসা একটি ক্রটিশ্যু যন্ত্র। যদি আমার হাতে ইহা কাজ নাকরে, তাহা হইলে ক্রটি আমার। আমার যন্ত্র ব্যবহার পদ্ধতিতে ক্রটি আছে। দূর হইতে আমি ভূল খুঁজিয়া পাই না। সেইজ্ঞা উহা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টায় আমি এথানে আসিয়াছি। স্তরাং আলোক দেখিতে না পাওয়া পর্যায় আমাকে জন্ধকারের মধ্যে বাস করিতে হইবে। কখন আলোক আসিবে ভাহা একমাত্র ভগবান জানেন। ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে পারি না।

১৭ই ডিনেম্বর— অন্তর্বার্ত্তী সরকারের সদক্ত ও যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী ভারতীর রাষ্ট্রদ্ত মিঃ আসক আলি সন্ধ্যায় শ্রীরামপুরে পৌছেন। তাঁহাকে প্রায় তিন আইল পথ পদত্রক্ষে গমন করিতে হয়। একজন প্লিশ ইন্সপেক্টর, ত্ইজন ক্নষ্টেবল এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার সঙ্গে গমন করেন।

গান্ধীৰীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ তিনষ্টাকাল আলাপ-আলোচনা চলে।

১৮ই ডিসেম্বর গান্ধীজী পুনরায় শ্রীরামপুরের গুহবাড়ীর ধ্বংসন্তুপ পরিদর্শন করেন। সেই ধ্বংসন্তুপের মধ্যেই গান্ধীজী সেই দিবসের সান্ধ্য প্রার্থনা অমুষ্ঠান করেন। মিঃ আসফ আঁলিও প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন এবং বিধ্বস্ত ও ভন্মীভূত গৃহাদি পরিদর্শন করেন।

প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধী বলেন, "আজ আমার অহিংসার সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা চলিতেছে। আমি আমার অহিংসা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে অন্তথায় শান্তিস্থাপন চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করিতে নোয়াথালিতে আসিয়াছি।"

গান্ধীজী বলেন, "আমি প্রার্থনা অমুষ্ঠানের জন্ম আজ এই প্রথম এইস্থানে আসিলাম। ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে আমি একটি একটি করিয়া উপদ্রুত গ্রাম পরিদর্শন করিব। আমার এখন এই রহং কাজ আরম্ভ করিবার শক্তিনাই এই শক্তির জন্ম আমি ভগবানের উপর নির্ভর করি। আমি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সময়ে যেখুনে প্রার্থনার সময় হইবে সেইখানেই প্রার্থনা করিব।"

অতঃপর গান্ধীজী তাঁহার অন্তরের ভাব থোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেন।
তিনি সোমবার রাত্রিতে ক্রোধে অভিভূত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন
বে, ঐ রাত্রিতে তাঁহার যথোপযুক্ত বিশ্রাম হয় নাই; রাত্রি ২॥টা হইতে তিনি
কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজী একবার থিয়েটার দেখিতে গেলে
তাঁহার পিতা কিরপ কুন্ধ হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার
কুন্ধ পিতা তাঁহাকে কিছু না বলিয়া কাঁদিতে এবং কপালে করায়াত করিতে
থাকেন। তিনি (গান্ধীজী) অপরাপরের ন্যায় কাঁদা পছন্দ করেন না। তিনি
রাগিয়া গিয়া যে ভূল করিয়াছেন, তাহা সমগ্র জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া
তাঁহার অন্তরের ভার মৃক্ত করিতে চাহেন; কারণ তিনি জানেন যে, তাঁহার
ভায় একজন অহিংসবাদীর কুন্ধ হওয়া উচিত নহে। তিনি তাঁহার ক্রোধ
দমন করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করেন; কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাক্ষল্যলাভ
করিতে পারেন নাই।

গান্ধীজী ও মি: আসক আলি একত্রে সরু গ্রাম্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হন এবং অতি কটে কয়েকটি বিপদসঙ্কুল সাঁকো পার হন। হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে। সান্ধ্য প্রার্থনার পর গান্ধীজী আর ভ্রমণে বহির্গত হন নাই। প্রার্থনাশেষেই মি: আসক আলির সহিত আলোচনার জন্ম তিনি কুটিরে প্রবেশ করেন।

২০শে ডিসেম্বর—"সাতা, সামাদিসয়ের ও একসেলসিয়র" নামক তিনখানি ফরাসা সংবাদপত্তের সম্পাদক ম: রেমণ্ড কার্টিয়ার সাইগণ যাওয়ার পথে বিমান স্থতৈ অবতরণ করিয়া শ্রীয়ামপুরে গান্ধাজীর সহিত সাক্ষাং করেন। তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন।

যে সময়ে মঃ কার্টিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তথন গান্ধীজী স্বভাব চিকিৎসা প্রণালীতে চিকিৎসিত হইতেছিলেন। তাঁহার কপালে মৃত্তিকার প্রলেপ ছিল এবং চক্ষু মুদ্রিত ছিল।

ফরাসী ভদ্রলোকটি গান্ধীজীর ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মহাত্মাজী তাঁহাকে ফরাসী ভাষায় সম্বর্জনা করেন। অপ্রত্যাশিতভাবে ফরাসী ভাষা শুনিয়া ভদ্রলোকটি সম্বন্ধ হইয়াছিলেন।

পান্ধীজী তথন মা কার্টিয়ারকে বলেন যে, স্কুলে পড়িবার সময় তিনি সামান্ত ফরানী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অতঃপর গান্ধীজী ভিকটার হুগোর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্যারিসের গলিপথে 'জিন ভাল্জিন' হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছে—এই চিত্র এখনও তাঁহার (মহাত্মাজীর) মনে অন্ধিত আছে।

গান্ধীজী মা কার্টিয়ারকে বলেন যে, তিনবার তিনি প্যারিসে গিয়াছেন এবং প্রতিবারই যে সকল পল্লীতে দরিদ্রেরা বাস করে সেই সমস্ত স্থানে পাকিতে চাহিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইছা বড়ই আশ্চর্য্য যে, ফ্যাসান, বিলাস ও অন্তান্ত অনেক বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে যে নগরী শ্রেষ্ঠ, তাহারই বুকের ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে গান্ধীজ্ঞী কি মনে করেন—মং কার্টিরারের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, গত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর তিনি অমুভব করেন যে, ইউরোপ অহিংসার পথ গ্রহণ না করিলে এই যুদ্ধ ইহা অপেক্ষা আরও মারাত্মক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকাম্বরূপ হইবে।

করাদী ভদ্রলোকটি তথন গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপে সকলেই হিংসাপদ্বী এমতাবস্থায় কিভাবে তাহারা অহিংস হইবে বলিয়া তিনি (গান্ধীজী) আশা করেন।

গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলেন যে, হইতে পারে তাহারা সবাই হিংসাপন্থী; কিছু এইভাবে হিংসাপন্থা অন্সরণ করিতে থাকিলে তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। গান্ধাজী বলেন যে, হিটলার অপেক্ষা আরও জবরদন্ত হিটলার তাঁহাকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং অনন্তকাল ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকিবে।

২>শে ডিসেম্বর:—সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ের
আলোচনার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর কয়েকজন বন্ধু তাহার নিকট গমন করেন।
সান্ধা প্রার্থনাকালে গান্ধীজী এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলেন, এই ক্ষেত্রে
দাতব্য ব্যবস্থার উপর নির্ভর করার আমি ঘোর বিরোধী।

গান্ধীজী বলেন, সাহায্য ও পুনর্কসিতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে নোয়াখালির বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হইতেছে তাহার কলে জনসাধারণের দানের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে।

আশ্রয়প্রার্থী নরনারীদের সম্পর্কে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান যে নীতি অমুসরণ করিতেছেন, সেই অমুপাতে গবর্ণমেণ্টের নীতি কিরূপ হওয়া বাস্থনীয় উহার সমালোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, ইহা অতীব সত্য যে, নরনারী আত্মকৃত দোষের ফলে আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় নাই। কাজেই প্রত্যেকটি নরনারীর বিষয় স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিয়া ভাহারা যাহাতে নিরাপত্তার ভাব লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়, গবর্ণমেণ্টের

ভরফ হইতে সেইরপ ব্যবস্থা অবসম্বন করা বিধেয়। অবস্থামূপাতে পারি-পার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি না ঘটিলে এবং আশ্রেয়প্রার্থী পরিবারগুলির পরিবারের সমস্ত লোকজন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক থাকিলে, পরিস্থিতিটি গ্রবর্ণমেন্টের পক্ষে মোটেই গৌরবজনক হইবে না।

অহিংসা দ্বারা কি ভাবে হিটলারবাদ ধ্বংস করা সম্ভব মঃ কার্টিয়ারের এই প্রান্ত্রের উদ্ভরে গান্ধীজী বলেন যে, ইউরোপের জনগণকেই তাহার উপায় খুঁ জিয়া বাহির করিতে হইবে। অক্সথায় তাহারা হিটলার অন্তস্ত হিংসামূলক প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার নিমিন্ত যদি আরও বৃহত্তর হিংসাত্মক কার্য্যের উপরই নির্ভর করে, তবে ক্ষ্প্র ক্লাতিসমূহের বাঁচিবার কোন আশাই থাকিবে না। কোন জাতি কিংবা কোন ব্যক্তি যদি হিটলারবাদ কিংবা সজ্ববদ্ধ হিংসাবাদের নিকট পরাজয় স্বীকার না করেন এবং জীবন গেলেও আত্মসন্মান বিসর্জ্জন না দিয়া স্বীয় মতে অটল থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি কিংবা জাতির বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। একমাত্র অহিংসাই বৃহত্তম বিপদের মধ্যেও রক্ষাক্বচ। ইউরোপের জনগণের মধ্যে এইপ্রকার সাহসের ভাব জাগরিত না হইলে কিংবা তাহারা এইরূপ অহিংসা প্রতিরোধ বাবস্থা অবলম্বন না করিলে গণতন্ত্র কথনও টিকিত্তে পারে না।

২৬শে ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী প্রার্থনা সভায় নোয়াখালিতে তাঁহার আরক্ ব্রতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এত বড় গুরুদায়িত্ব তিনি তাঁহার জীবনে কথনও গ্রহণ করেন নাই। এখানে এমন একটি সম্প্রদায় ছিল, যাহারা একদিন তাঁহাকে বন্ধুত্বের চক্ষেই দেখিয়াছে। কিন্তু আজ সেই সম্প্রদায়ই তাঁহাকে শক্র বলিয়া মনে করে। তাই স্বীয় জীবন ও কর্মসাধনা দ্বারা তাঁহাকে আজ প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি তো শক্র নহেনই, পরস্ক মুসলমানদের একজন প্রার্ক্ত স্থান। এই কারণেই তিনি মুসলমান সংখ্যাধিক্য, নোয়াখালিকে জীবনের বৃহত্তম প্রীক্ষার স্থান হিসাবে নির্বাচন করিয়াছেন।

্ৰাশীলী অভ:পর বলেন যে, কিভাবে তাঁহার উদ্দেশ ও সঙ্গল্পের অকপটতা

প্রমাণ ,করা সম্ভব হইবে, তাহা অভাপি তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।
এরপ অবস্থায় কাহাকেও পরামর্শ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে বলিয়া
তিনি মনে করেন না। কারণ যে ব্যক্তি পথের সন্ধানে অন্ধকারে হাতড়াইতেছে,
তাহার পক্ষে অপরকে চালিত করা অসম্ভব।

প্রারম্ভে গান্ধীজী বলেন যে, নোয়াখালিতে অভীষ্টদাধনে তাঁহাকে সাহাষ্য করিবার প্রস্তাব অনেকে তাঁহার নিকট করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি তাঁহারা সেবার প্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্থযোগ আসিবামাত্র উহার সন্ধ্যবহার করার জন্ম তাঁহাদের চেষ্টিত হওয়া উচিত। এজন্ম তাঁহাদের কোন একটি স্থান বাছিয়া লইতে হইবে।

৴ ২৭শে ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি আচার্য্য রুপালনী ও প্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও
সমভিব্যবহারে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বেলা ৪টার সময় বিমানযোগে ফেণীতে
আসিয়া পৌছেন। নেতৃবৃন্দ ৪-৫ • মিনিটের সময় মোটরযোগে প্রীরামপুর
রওনা হন। ফেণী বিমানঘাটিতে হিন্দু-মুসলমানের এক বিরাট জনতা
নেতৃবৃন্দকে সম্বর্ধনা জানায়। দমদমে ইঞ্জিনে গোলযোগ হওয়ায় বিমানখানা
প্রায় ২ ঘণ্টা বিলম্বে আসিয়া পৌছে। প্রীরামপুর রওনা হইবার পূর্ক্বে পণ্ডিত
নেহরু ও আচার্য্য রুপালনী বিমানঘাটিতে সমবেত জনতার নিকট বক্তৃতা করেন।

পণ্ডিত জ্বওহরলাল বলেন যে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ গ্রহণের জন্ম তাঁহারা শ্রীরামপুরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। নিজে পূর্কবঙ্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্মও তিনি ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু কাজের চাপে তিনি পূর্কের আসিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, পূর্কবঙ্গের ঘটনাবলী তাঁহাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মসীলিপ্ত করিয়াছে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মাবলম্বী লোকের জন্ম কংগ্রেস স্বাধীনতা চায় না, কংগ্রেস সকলের জন্মই সাধীনতা চায়। জনসাধারণ এই সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম সংগ্রাম না করিয়া আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তিনি খুবই ত্বংথিত হইয়াছেন।

নেতৃরন্দ রাজিতেই শ্রীরামপুরে পৌছেন। সর্বপ্রথম পণ্ডিত নেহক আসিয়া উপস্থিত হন। মিস্ মৃত্লা সারাভাই সমভিব্যবহারে তিনি রাত্রি ১১টার সামান্ত কিছু পরে শ্রীরামপুরে পৌছেন। উহার পনর মিনিট পরে শ্রীযুত শহররাও দেও আসিয়া উপস্থিত হন।

সর্বশেষে আসেন রাষ্ট্রপতি ও প্রীযুক্তা স্থচেতা রূপালনী। ভূল পথে অগ্রসর হওয়াতেই তাঁহাদের পৌছিতে বিলম্ব ঘটে। যাহা হউক, মধ্য রাত্তির কিছুক্ষণ পূর্বেই তাঁহারা উভয়ে প্রীরামপুরে পৌছিতে সক্ষম হন। নেতৃর্নের আসমন প্রত্যাশায় সেদিন বহুলোক গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হয়।

নেতৃর্ন যথন সত্যসত্যই উপস্থিত হইলেন, তখন সমগ্র শ্রীরামপুর গ্রামে সুষ্প্তি বিরাজ করিতেছিল।

নোয়াথালির পুলিশ স্থপারিন্টেডেন্টের সহিত পণ্ডিত নেহরু গভীর রাত্রিতে শ্রীরামপুর আসিয়া উপস্থিত হইলে অধ্যাপক শ্রীনির্মাল বস্থ তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

পণ্ডিত নেহরু ও অক্টান্ত নেতৃরুর্দ ফেণী হইতে মোটরযোগে রামগঞ্জ যাত্র।
করেন। রামগঞ্জ হইতে তাঁহার। পদরজ্ঞে তিন মাইল পরিভ্রমণ করিয়া
শ্রীরামপুর পৌছেন। বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পঞ্জিত নেহরু বলেন,
দমদম বিমান ঘাটিতে আমাদের প্রায় তৃইঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। বিমানের
টায়ার নই হইয়া যাওয়ায় উহা পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

পণ্ডিতজী বলেন, "আমি এখন ক্ষার্ত—নৈশাহার শেষ করাই এখন আমার ইচ্ছা।"

আজাদ হিন্দ ফোজের সদ্ধার জীবন সিং তৎক্ষণাৎ নৈশাহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নৈশাহার শেষ করিয়া পণ্ডিত নেহঞ্ব মহাত্মাজীর কুটরে গমন করেন কিছু তাঁহাকে গভীর নিদ্রিত অবস্থায় দেখিয়াই—তিনি নিজ কুটরে ক্রিয়া আসেন। ২৮শে ডিসেম্বর—সকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, আচার্য্য রূপালনী ও শ্রীশঙ্কররাও দেও, মহাত্মা গান্ধীর সহিত তাঁহার কুটিরে সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। সারাদিন তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রণা হয়; তবে মাঝে মাঝে আলোচনায় ছেদ পড়ে। পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদের প্রথম অধ্যায়ের কার্য্যক্রম এবং লগুন-শ্রমণের অভিজ্ঞতা মহাত্মাজীর গোচর করেন।

গান্ধীজীর উপস্থিতিতে নেতৃর্ন্দের মধ্যে গণ-পরিষদ ও মণ্ডলী গঠন সংক্রাম্ব বিষয়ে কিছুকাল আলোচনা চলে। মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে গান্ধীজী স্থনির্দিষ্ট অভিমত পোষণ করেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এই সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে কেভারেল কোটের দারস্থ হইলে কোন স্থান্দল লাভ হইবে না।

পণ্ডিত নেহরু শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর কুটির সন্নিহিত কয়েকটি ভস্মীভৃত গৃহ পরিদর্শন করেন। তিনি সাংবাদিক শিবিরেও গমন করেন। জনবিরল গ্রামটি অকস্মাৎ জনমুখর হইয়া উঠে। বৈকাল ৪টা হইতে জনতা গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যাইতে থাকে। পণ্ডিত নেহরু গান্ধীজীর কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া জনতার মধ্যে উপস্থিত হন। উপস্থিত হিনুও মুসলমান সকলেই ভাঁছাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। পণ্ডিতজী স্মিত-হাস্থে সকলকে প্রভ্যাভিবাদন জ্ঞানান।

অধ্যাপক খ্রীনির্মাল বস্থ শ্রোত্বর্গকে বলেন যে, প্রার্থনার পর বক্তৃতা করার রীতি নাই বলিয়া নেতৃবর্গ বক্তৃতা করিবেন না। সকলে দর্শন পাইতে পারে, এমনভাবে তাঁহারা শুধু মঞ্চের উপর দাঁড়াইবেন। নেভৃবৃন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলে সকলে বিপুল উল্লাসংবনি করে। মহিলাগণ উলু ধ্বনি দেয়। একটি আট বছরের বালক নেতৃব্নের গলায় মালা পরাইয়া দেয়।

প্রার্থনার পর মহাত্মাজী জনতার নিকট নেতৃবর্গের পরিচয় করাইয়া দেন।
পণ্ডিতজীকে পরিচিত করাইতে যাইয়া গান্ধীজী বলেন যে, তিনি
উপস্থিত রাষ্ট্রপতিষয়ের অক্তম। পণ্ডিতজী মন্ত্রিসভার ভাইস প্রেসিভেন্ট:

সেধানে তিনি ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর আচার্য্য রূপালনী বর্ত্তমানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্কোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সর্কোর্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত, আর শেষোক্ত ব্যক্তির কেবলমাত্র অধিকারই আচে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত্ত শক্ররাও দেও ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদিক। মিস মৃত্লা সারাভাইও আমাদের মধ্যে আছেন। চারিজনই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তথা সমগ্র জাতির সেবক।

কেই কেই কংগ্রেসকে একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলিয়া বর্ণনা করেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি তাঁহারা শুধু অজ্ঞতাই প্রকাশ করেন।

হিন্দু মহাসভার আয় মুসলিম লীগ ও অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানও এক সময় কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল।

এইরপ ইন্ধিত করা হইয়াছে যে, হিন্দু স্বার্থ বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শের জন্ম কংগ্রেস নেতৃর্ন এখানে আসিয়াছেন। তাঁহারা উহা করিলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মর্য্যাদা জগতের চক্ষে হেয় করিতেন। হিন্দু-মুসলমান সমস্তা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁহার সহিত বর্ত্তমান হুর্য্যোগপূর্ণ সময়ে সর্ক্রোৎরুষ্ট উপায়ে জাতির সেবা বিষয়ে তাঁহারা আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। শাসনরজ্জু জনগণের প্রতিনিধির হস্তে আসিয়াছে। জাতি স্বাধীনতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে, কিন্তু এখনও উহা অর্জ্জিত হয় নাই। আমরা বিজ্ঞোচিতভাবে আমাদের শক্তি পরিচালনা করিলে উহা নিশ্চয়ই আসিবে। নেতৃর্ন্দ বৃটিশের সাহাষা ব্যতিরেকে আমাদের সমস্থার সমাধান করিতে কৃতসহল্প। একটি পাদক্ষেপে জাতীয় স্বার্থ ক্ষ্ণ ছইতে পারে।

পরিশেষে গানীজী বলেন যে, গতকল্য সন্ধ্যায় তিনি স্থাবদী সাহেব সমুদ্ধ কিছু বলিয়াছেন। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রন্ধা থাকিলে জনগণ মন্ত্রিমওলীকে আনুধা করিতে পারেন না। যদি কেহ বাললার হুর্গত জনগণের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর অজ্ঞাতসারে ও অমুমোদন ব্যতীত কিছুই করা উচিত নহে। কোন কিছুই গোপন রাখা চলিবে না।

উপসংহারে গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমানদের যে তিনি একজন অরুদ্রিম বন্ধু ও শুভাম্ধ্যায়ী তাহাই তাঁহার কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে তিনি নোয়াথালি আসিয়াছেন। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

নশে ভিসেম্বর, আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদোলী মণ্ডলীগঠনে আসামের যোগদান সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের জন্ম গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ
করেন। তাঁহাদের মধ্যে তৃইঘণ্টাকাল আলোচনা হয়। আলোচনার শেষের
দিকে আচার্য্য কুপালনী ও শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও দেও সেথানে উপস্থিত হন।

আলোচনা প্রদক্ষে গান্ধীজী শ্রীযুক্ত বরদোলীকে বলেন, আপনি যদি আত্ম-হত্যা না করেন, তাহা হইলে কেহই আপনাকে হত্যা করিতে পারে না।

ত শে ডিদেম্বর—গান্ধী শ্রী মৌনদিবস পালন করেন। পণ্ডিত নেহরুও তাঁহার দলের অক্সান্ত লোক 'রাজবাটী' নামে যে বাটীতে ছিলেন, সেই বাটীর মালিক সকালে পণ্ডিতজীর সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, গান্ধীজী যেখানে আছেন তিনি সেই কুটরে এবং পুকুর ও নারিকেল-স্থপারী বাগানসহ দশ বার একর পরিমাণ জমি গান্ধীজীকে তাঁহার আদর্শ অন্থায়ী কোন কাজে ব্যবহারের জন্ত উপহার দিতে চান।

্>শে ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনাস্ত ভাষণে সংক্ষেপে পণ্ডিত নেহর প্রম্থ নেতৃর্নের উপস্থিতির বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, নেতৃবর্গ শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণের জক্ত তথায় আসেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ প্রস্তাব লইয়া যান নাই; কিছু হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে আসয় শাসনতান্ত্রিক সমস্তা সমাধানের উপায় সম্পলিত লিখিত অভিমত লইয়া গিয়াছেন। ঐ মতামত পর্যালোচনা করিয়া তাঁহারা ওয়ার্কিং কমিউতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, ছিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার

আরু আমি ষেদ্রব কাজ করিতেছি, তাঁহারা সংবাদপত্তে উহার বিবরণ পাঠ করেন। কিন্তু তাঁহারা স্বচক্ষে অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জ্বন্ধ এখানে আসিতে চাহেন। নোরাখালিতে যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, সমগ্র ভারতে যাহাতে তাহার প্রনারত্তি না ঘটে তাইাই তাঁহারা ইচ্ছা করেন; এই সম্পর্কে গণপরিষদে হিন্দু ও ম্সলমানের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া ফেলার উদ্দেশ্রে তাঁহারা আমার সাহায়্য ও উপদেশপ্রার্থী হন। কংগ্রেস কদাপি কোনও সম্প্রদারেরই বিরোধী নহে।

## গান্ধীজার শ্রীরামপুর ত্যাগ

দীর্ঘ এক বংশদণ্ডের উপর দেহভার গ্রস্ত করিষা ও ডাঃ স্থালা নায়ারের স্বন্ধে একখানা হাত রাধিয়া মহাত্মা চণ্ডীপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। শ্রীরামপুর শিবির ত্যাগের প্রাক্তালে মহাত্মা বাড়ীব লোকদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। মহাত্মা শ্রীরামপুরে এই বাড়ীতে অমুমান দেড় মাসকাল অবস্থান করেন।

গুবাক বৃক্ষের সারি ও ছোটখাট ঝোপঝাডের মধ্য দিয়া সর্পিল পল্লীপথ ধরিয়া মহাত্মা চণ্ডীপুর অভিমুখে অগ্রদর হন। মহাত্মা যদিও নিঃসঙ্গ ভ্রমণের পক্ষপাতী, তথাপি শতাধিক লোক তাঁহার অন্তগমন করে। মহাত্মা পল্লীগৃহগুলি অতিক্রম করিবার সময় পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানগণ সকলেই তাঁহার দর্শনলাভের জন্ম পথের উভয় পার্থে সমবেত হয়। কেহ কেহ মহাত্মার অন্তগমনও করে।

শ্রীরামপুরে গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীঅমুক্লচক্র চক্রবন্তীর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্ম মহাত্মা কিছু পথ ঘূরিয়া আসেন। অক্টোবর হাজামার এই গৃহটি ধ্বংসভূপে পরিণত হইয়াছে। এই বাড়ীতে আসি-বার সময় মহাত্মা যখন একখানি ধানক্ষেত পার হইতেছিলেন, তখন একজন মুস্লমান বাহির হইয়া আসিয়া মহাত্মাকে কয়েকটি কমলালের দেয়। সেই

লেব্ কর্মেকটি গ্রহণ করিয়া গান্ধাজী সঙ্গীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। অসুকৃলবাব্র বাড়ীতে মহাত্মা কিছুকাল বিশ্রাম করেন। এই সময় তাঁহাকে কিছু কমলালেব্র রস দেওয়া হইলে উহা পান করেন। এই ছানে ৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া তিনি পুনরায় যাত্রা হুক করেন ও শিবপুর গ্রামে মোলভী কজল হকের গৃহে গমন করেন। মোলভী হুক পূর্ব্বদিন অপরাহে শ্রীরামপুরে মহাত্মার সহিত দেখা করিয়া চণ্ডীপুর যাইবার পথে তাঁহার গৃহে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে অসুরোধ জানাইয়াছিলেন—মহাত্মা কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন।

মৌলভী সাহেবের বহির্বাটীতে মহাত্মাজী একথানি শকটের উপর বসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করেন। এই সময় বহু মুসলমান তাঁহার দর্শন লাভের জন্ম আসে—অনেকে কিছু বিলম্বে আসায় হতাশ হইয়া কিরিয়া যায়। যাইবার সময় মহাত্মা পুনরায় ঐ স্থানে আসিবেন বলিয়া কথা দেন। মৌলভী সাহেব মহাত্মাকে একথানা থালা পূর্ণ করিয়া কলা, কমলালের ও পেঁপে দেন—মহাত্মা উহার কিছু কিছু ঐ স্থানে সমবেত বালকবালিকাদিগকে বিতরণ করেন—অবশিষ্টগুলি চণ্ডীপুর লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থান হইতে গান্ধীজী সোজা চণ্ডীপুরে তাঁহার আশ্রয়-শিবিরে চলিয়া যান। পথে মহাত্মাকে একটি খাড়া সেতুপার হইতে হয়। সেতুটি শিবপুর ও চণ্ডীপুর—এই ত্ইটি গ্রাম্কে সংযুক্ত করিয়াছে। এই স্থানে মহাত্মা একটি নৃতন বাজার দেখেন। এই বাজারটি সংখ্যালিষ্ঠি সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত।

মহাত্মাজী চণ্ডীপুর গ্রামে প্রবেশ করা মাত্র গ্রামসেবা সভ্যের সদস্যগণ 'রামধুন' গান করেন। সদলে মহাত্মাজী নিজ বিশ্রাম শিবিরে প্রবেশ না করা পর্যান্ত 'রামধুন' গীত হইতে থাকে। মহাত্মাজী নোয়াথালির কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুত অবনী মন্তুমদারের গৃহে অবস্থান করেন।

## মহাত্মার ঐতিহাসিক পল্লী পরিক্রমা-স্ফুচী

## প্রথম পর্যায়

| ২ রা জানুয়ায়ী বৃহস্প | তবার <b>হইতে</b> ৬ই | জাহুয়ারী সোমবার | চণ্ডীপুর          |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| ণ <b>ই জাতু</b> য়ারী  | ম <b>ঙ্গব</b> ার    | •••              | ম <i>ি</i> সমপুর  |
| <b>৮ই</b> ,,           | বুধবার              | •••              | ফতেপুর            |
| 'হই "                  | বৃহস্পতিবা <b>র</b> | •••              | <b>দাস্পা</b> ড়া |
| <b>&gt;</b> ৹ই "       | শুক্রবার            | •••              | জগৎপুর            |
| <b>५</b> ५इ "          | শনিবার              | •••              | লামচর             |
| <b>&gt;</b> २इ "       | রবিবার              | •••              | <b>করপা</b> ড়া   |
| ১৩ই "                  | সোমবার              | •••              | সাহাপুর           |
| >8 <b>हे</b> "         | মঙ্গলবার            | •••              | ভাটিয়ালপুর       |
| >৫ই "                  | বুধবার              | •••              | নারায়ণপুর        |
| <b>১</b> ৬ই "          | বৃহ <b>স্পতিবার</b> | ****             | রামদেবপুর         |
| ১৭ই "                  | শুক্রবার 🗇          | ••••             | পরকোট             |
| ১৮ই "                  | শ্নিবার             | •••              | বদলকোট            |
| ) a [ m ] ,,           | রবিবার              | •••              | <u>আতাখোরা</u>    |
| ২•শে "                 | <u>সোমবার</u>       | •••              | শিরত্তী           |
| २ <b>४ व्य</b>         | মঙ্গলবার            | •••              | কে থ্রী           |
| २ <b>रल</b> "          | বৃধবার              | •••              | পানিয়ালা         |
| २७८म "                 | <i>বুহম্প</i> তিবার | • • •            | দশতা              |
| २८८५ "                 | শুক্রবার            | ••••             | মুরা <b>ই</b> ম   |
| २०८म "                 | শনিবার              | •••              | হীরাপুর           |
| २७८म "                 | রবিবার              | •••              | বান্শা            |
| २५८म "                 | <i>সোমবার</i>       | •••              | পাল               |
| RECORD                 | ম্কলবার             | •••              | পাঁচগাঁও          |
| ROOM ,                 | বুধবার              | • • •            | জয়াগ             |

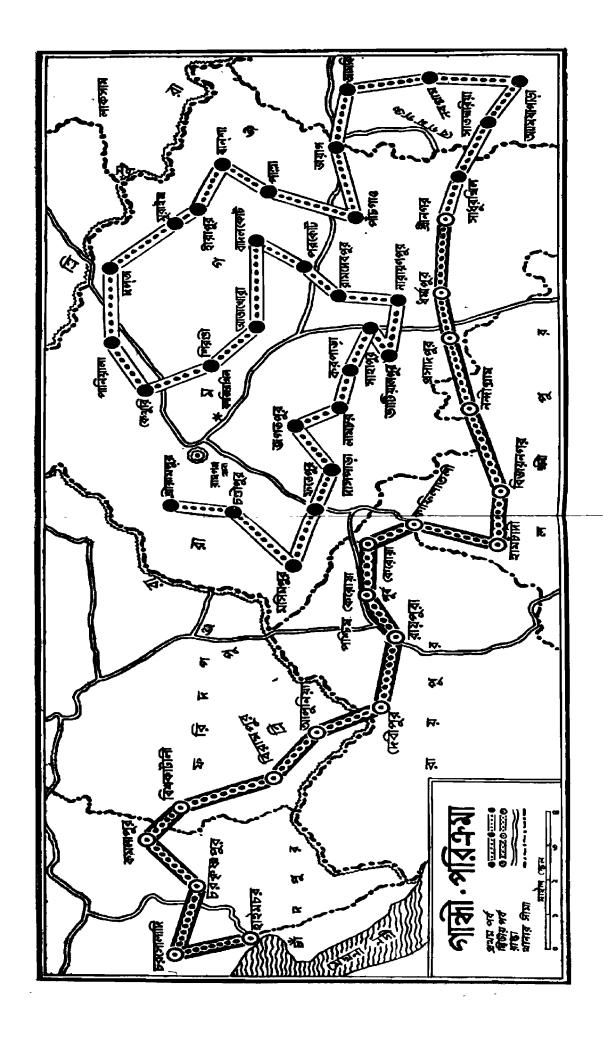

| ৩ <b>ে জান্ত্</b> যারী | বৃ <b>হস্পতিবা</b> র      | **** | আমকী             |
|------------------------|---------------------------|------|------------------|
| ৩১শে "                 | শুক্রবার                  |      | নবগ্রাম          |
| >লা ফেব্ৰুয়ারী        | শনিবার                    | •••  | আমিষাপাড়া       |
| ২রা "                  | রবিবার                    | •••  | সাত্বরিয়া       |
| <b>ু</b> রা 😉 ৪ঠা      | সোমবার ও ম <b>ক্</b> লবার | •••  | <b>সাধুর</b> খিল |

প্রথম পর্য্যায় সমাপ্ত

## ় ত্বিতীয় পৰ্যায়

| <b>৫ই ফেব্ৰু</b> য়ারী                           | বুধবার                 | •••   | <u> </u>           |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------------|--|--|
| ৬ই "                                             | বৃ <b>হস্পতিবার</b>    | ****  | ধর্মপুর            |  |  |
| <b>ণই</b> "                                      | ভ ক্রবার               | ***   | প্রসাদপুর          |  |  |
| ৮ই "                                             | শ্নিবার                | ••••  | নন্দীগ্রাম         |  |  |
| इं ७ <b>२</b> ० इं                               | রবিবার ও সোমবার        | ****  | বিজয়নগর           |  |  |
| <b>&gt;&gt;</b> इ "                              | মঙ্গলবার               | ••••  | হামচাদী            |  |  |
| >२इ "                                            | বুধবার                 | ••••  | কা <b>ফিলাতলী</b>  |  |  |
| <b>১</b> ১১ই "                                   | বৃহস্পতিবার            | ••••  | পূৰ্ব্ব-কেরোয়া    |  |  |
| ) <b>१</b> है "                                  | ' <del>গু</del> ক্রবার | ****  | পশ্চিম-কেরোয়া     |  |  |
| ১৫ই <b>७</b> ১७ই                                 | শনিবার ও রবিবার        | • • • | রা <b>মপুর</b> া   |  |  |
| ३१इ "                                            | <u>নোমবার</u>          | ****  | দেবীপুর            |  |  |
| <b>১৮ই</b> "                                     | মঞ্জবার                | ****  | <b>আৰু</b> নিয়া   |  |  |
| <b>&gt; ল</b> ,                                  | বুধবার                 |       | বিরামপুর           |  |  |
| २•८क "                                           | বৃহস্পতিবার            | •••   | বিশকাটালী          |  |  |
| ২>শে "                                           | শুক্রবার               | ****  | ক্মলাপুর           |  |  |
| ২২শে "                                           | শনিবার                 | ****  | চর <b>রুষ্ণপূর</b> |  |  |
| ২৩শে "                                           | রবিব†র                 | ****  | চরসোলাদি           |  |  |
| ২৪শে হইতে ১লা মার্চ্চ সোমবার হইতে শনিবার হাইমচর। |                        |       |                    |  |  |
| দ্বিতীয় পৰ্যায় সমাপ্ত                          |                        |       |                    |  |  |

মহাত্মাজীর প্রার্থনাসভার যে 'রামধুন' সঙ্গীতটি গাওয়া হইত তাহা নিয়ে শেওয়া হইল:—

বঘূপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
মঙ্গল পরশন রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
শুভ শাস্তি বিধায়ক রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
বরাভয় দানরত রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
নির্ভয় কর প্রভু রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
দিন দয়াল রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম
বাজারাম, জয় সীতারাম
রাজারাম, জয় সীতারাম
পতিত পাবন সীতারাম।

নোয়াখালিতে সেবারত কর্মী শ্রীযুক্ত সৌরীন বস্থ প্রার্থনাসভায় স্থমধুর কঠে 'রামধুন' সঙ্গীতটি গাহিতেন এবং 'রামধুনের' তালে তালে সকলে হাততালি দিত। শ্রীযুক্ত বস্থ উপস্থিত থাকিতে না পারিলে শ্রীমতী মহ গান্ধী অথবা অন্ত কেছ 'রামধুন' গাহিত।

প্রার্থনাসভার প্রত্যেহ একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইত। সভার স্থগায়ক অথবা স্থগারিকা উপস্থিত থাকিলে তাঁহার উপরই রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাওয়ার ভার পড়িত। তবে স্থান পলী মঞ্চল পরিভ্রমণ কালে স্থ-গায়কের সন্ধান কদাচিৎ মিলিয়াছে। বেশীরভাগ দিনই সাংবাদিকদের মধ্য হইতে কোন একজনকে রবীন্দ্র-সন্দীত করিতে হইত। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে স্থগায়ক তেমন কেহ ছিল একথা বলিলে সত্যের অপলাপ বা নিজ গোষ্টির প্রশংসার প্রশ্নাস ছাড়া আর কোন প্রশ্নাসই প্রকাশ পাইবে না। তবে সাংবাদিকদের মধ্যে তুই একজন যেটুকু জানিত তাহাতেই ঠেকাকাজ চলিয়া যাইত।

গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের সময় গান্ধীজী পথে গান শুনিতে ভালবাসিতেন। কেবল কৃটির হইতে বাহির হইবার সময় এবং গ্রামান্তরে নৃতন কৃটিরে প্রবেশ কালে রামধুন হইত। তাহা ছাড়া সমস্ত পথটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইত। সাংবাদিকদলই রবীন্দ্র-সঙ্গীত করিতেন। গান্ধীজী 'গুরুদেবের' গান ছাড়া আর কাহারও গান শুনিতে চাহিতেন না। কেবল অতুল প্রসাদের 'শত-বীণা-বেণ্রবে' ছাড়া আর সমস্তই রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইত। সাংবাদিকদের সঙ্গীত পারদর্শিতার কথা পূর্বেই একবার উল্লেখ করিয়াছি। স্বর, তাল প্রভৃতির কোন বালাই ছিল না। দশজনের কণ্ঠ হইতে দশরকম শব্দের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব সঙ্গীতের স্প্রি হইত। কাহারও কাহারও গলা ছিল আবার একেবারে বেস্করা। যে ত্ই এক জনের গলা এরই মধ্যে কিছুটা ভাল ছিল তাহাদের গলাও অপরাপরের চিংকারে ভ্রিয়া যাইতে।

স্থান কাল বিবেচনায় সাংবাদিকগণ দশ বারটি গান বাছিয়া লইয়াছিলেন। "একলা চলরে" ছিল গান্ধীজীর প্রাণের সঙ্গীত। এই গানটি প্রত্যহ সকলের আগে গাওয়া হইত। গান্ধীজীও এই গানটি বার বার শুনিতে চাহিতেন।

গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমার সময় যে গানগুলি করা হইত সেই গানগুলির প্রথম লাইন করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল:—

(১) যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে। একলা চল, একলা চল, একলা চল রে॥

- (২) জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা
- (৩) দেশ দেশ নন্দিত করি মন্ত্রিত তব ভেরী, আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব বেরি।
- (৪) মিলেছি আজ মায়ের ডাকে। ঘরের হ'য়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে॥
- (৫) বল, বল, বল সবে
  শত-বীণা-বেণু-রবে
  ভারত আবার জগত সভায়
  শ্রেষ্ঠ আসন লবে। (অতুল প্রসাদ সেন)
- (৬) সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান, সঙ্কোটের কল্পনাতে হোয়ো না মিয়মাণ।
- ( १ ) তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে;তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
- ে (৮) হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জ্বাগো রে ধীরে— এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
  - ( > ) হিংসায় উন্মন্ত পৃথী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ ; ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ ।
  - (>•) ভেঙেছো হ্যার, এসেছো জ্যোতির্ম্মর, তোমারই হউক জয়। তিমির বিদার উদার অভ্যুদ্ম, তোমারই হউক জয়॥
  - (১১) হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, ওহে বীর, হে নির্ভয়।

ন্তন গ্রামে পৌছিয়া গান্ধীজী গরমজলে হুই পায়ের কালামাটি ধুইয়া কেলিতেন। কঠোর শীতের সকালে থালিপায়ে বন্ধুর পথে হাঁটিতে হাঁটিতে তাঁহার পারের নীচে নীলা পড়িয়া যাইত। কিছুক্ষণের জ্বন্স তিনি গ্রমজলে পা চুবাইয়া বসিয়া থাকিতেন। প্রত্যাহ সকালে এই সময় তিনি বাৰুলা ভাষা শিখিতেন। সাংবাদিকদের মধ্য হইতে একজন গান্ধীজীর বাক্লা পাঠে সাহাষ্য করিত। শ্রীযুক্ত শৈলেন চ্যাটার্জির উপর এই ভার পড়িয়াছিল। শৈলেনবাবুর উপর আর একটি কাজের ভারও ছিল। প্রত্যহ ঘড়ির কাটা ধরিয়া ঠিক রাত ৮ টার সময় গান্ধীজীকে থবরের কাগজ পাঠ করিয়া শুনাইতে হইত। গান্ধীজী প্রত্যহ সকালে প্রায় আধ্বণ্টা বাঙ্গলা পাঠাভ্যাস করিতেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধীন্দ্রী যে অর্থ উপলব্ধি করিবার মত মোটামুটি বাকলা শিথিয়া কেলিয়াছিলেন বছবার তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধুরখিলে স্থানীয় মৃসলমানদের তরক হইতে বাঙ্গলাভাষায় লিখিত একটি দীর্ঘ অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হইলে গান্ধীজী এই পত্রের অস্তভূতি প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথায়থ উত্তর দেন। হাইমচরে গান্ধীজী হুরন্নবী সাহেবের বাঙ্গলা ভাষায় স্থদীর্ঘ বক্তৃতার প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়ের স্থস্পষ্ট জ্বাব দেন।

বাঙ্গলা পড়া শেষ হইলে গান্ধীজী স্থানীয় অধিবাসী—গাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনিতেন।

বেলা ১১ টার সময় গান্ধীজী একখানি চাপাটী, খানিকটা ত্থা, তরকারী সিদ্ধ ও একটু মুকোস দিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিতেন। চাপাটীখানি তৈয়ারী হইত এক ছটাক পরিমিত তরকারী সিদ্ধ, ও ছটাক পরিমিত আটা এবং একটু সোডা ও লবণ সহযোগে।

বেলা ১২টা এইরকম সময় গান্ধীজী শরীরে তৈলমর্দন করিতেন।. তৈলমর্দনের সময়ও প্রায়ই তাঁহাকে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সহিত আলোচনায় প্রয়ক্ত বাকিতে দেখা যাইত। শানের পর তিনি কিছুটা তাবের জল পান করিতেন। বেলা ২টা হইতে শায়াগ্রহণের পূর্বে পর্যস্ত বিশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যে গান্ধীজীর সময় অতিবাহিত হইত। বেলা ৩ টার সময় মহিলা-সভায় বক্তৃতা করিতেন অঞ্বা গ্রাম সেরকসভ্যের সভায় গ্রামোক্ষমন এবং গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে কর্মীদের উপদেশ দিতেন।

সাড়ে ৪ টার সময় গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় রওনা ইইতেন। ঠিক ৫ টার সময় প্রার্থনা আরম্ভ ইইত। প্রার্থনার পর স্থানীয় অধিবাসীদের কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকিলে তাহার উত্তর দিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করিয়া বক্তৃতা করিতেন। সভা শেষ ইইলে গান্ধীজী সভাত্বল ইইতেই সান্ধ্যম্রমণে বাহির ইইয়া গ্রাম্যপথে কিয়দ্ধুর বেড়াইয়া আসিতেন। সান্ধ্যমণের সময় প্রায়ই জিনি স্থানীয় মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদের বাটীতে যাইতেন। ঘড়ি ধরিয়া ঠিক আধ্যণ্টা হাঁটবার পর তিনি আবাসস্থলে ফিরিয়া আসিতেন।

বাত্তি ঠিক ৮ টার সময় সংবাদপত্ত পাঠ করিয়া গান্ধীজীকে শুনান হইত। ইহার পরও শয়নের পূর্বপর্যান্ত তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। রাত্তি ঠিক ৯ টার সময় শয্যাগ্রহণ করিতেন।

স্থাতির পর গান্ধীজী সাধারণতঃ কিছুই আহার করিতেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি আহার সারিয়া ফেলিতেন। মধ্যাহে যাহা থাইতেন সন্ধ্যার পূর্ব্বেও তাঁহার আহার সেইভাবে প্রস্তুত হইত।

গান্ধীজীর পল্লী-পরিক্রমার সন্ধী বলিতে অধ্যাপক প্রীয়ৃত নির্মাল বস্থা, গান্ধীজীর নাতনী প্রীমতী মহু গান্ধী, উর্জু করেস্পণ্ডেণ্ট সৈয়দ মহমদ আহমদ হনর ও কর্ণেল জীবন সিং তাঁহার সহিত ছিলেন। একদল সাংবাদিকও বরাবর গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। বালালা গ্র্বন্দেন্টের ব্যবস্থায়ী একদল সদল্প প্রিশাও গান্ধীজীর পিছু লইয়াছিলেন। গান্ধীজীর ইচ্ছা ছিল একান্ত আহাদের প্রয়োজন সেই রকম ত্ই-একজন ছাড়া পন্ধী-পরিক্রমার পথে আর

কেই তাঁহার সদী না হয়। পুলিশ সরাইয়া লইবার জন্ম তিনি পুনঃ পুনঃ গবর্ণমেণ্টকে অন্ধরোধ করিয়াছেন। সাংবাদিকদেরও তিনি বার বার তাঁহার পিছু না লইতে অন্ধরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাংবাদিকের দল নাছড়বালা। অবশেষে গালীজী তাঁহাদের অন্ধর্মতি দেন। তবে সাংবাদিকগণ ঘাহাতে দলে ভারী না হইয়া উঠেন সে ব্যবস্থা করেন। গাল্পীজীর নির্দেশকমে প্রীযুত্ত নির্মাণ বস্থু সাংবাদিকদের আসিতে নিষেধ করিয়া সংবাদপত্ত্রে এক বিবৃত্তি দেন। কেবল যে সমস্ত সংবাদপত্ত্রের এবং সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ প্রথম হইতে গাল্পীজীর সহিত ছিলেন তাহাদের থাকিতে দেওয়া হয়। মাঝপ্রথম হইতে গাল্পীজীর সহিত ছিলেন তাহাদের থাকিতে দেওয়া হয়। মাঝ্রপথে যে-কোন সংবাদপত্র বা সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিই আসিয়াছেন তাঁহাকেই নির্বিকারে সেইদিনই গাল্পীজীর নির্দেশে স্টান ফিরিতে হইয়াছে। মান্ত্রাজ্ঞ হইতে 'হরিজন' পত্রিকার প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন; তাহাকেও গান্ধীজীর নির্দ্ধেশ ফিরিতে হয়। 'চিকাগো ডেলি নিউজের' প্রতিনিধির ভাগ্যেও সেই একইপ্রকার ঘটে। এইভাবে মাঝপ্রথম বাঁহারাই আসেন তাঁহাদের সকলের প্রতিই গান্ধীজী সেই একই নির্দ্দেশ দেন।

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গ্রামের হালামা সম্পর্কিত এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা, তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কিত যথাসন্তব খুঁটিনাট তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছিল। এই উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাটো অফিসও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। অফিস মানে একটি মাঝারি ধরণের টিনের বাক্স ও একটি ছোট টাইপরাইটার মেশিন। এই অফিসের পরিচালক ও কর্মচারী বলিতে যাহা কিছু গমন্তই ছিলেন অধ্যাপক শ্রীনির্মাল বস্থ এবং গান্ধীজী নিজে। এই অফিসে কাজ যাহা কিছু হইত চট্পট্; অফিসীআনা ও গদাইলম্বরী চাল ইহার মধ্যে কোণাও ছিলনা। এইভাবে কাজ চালাইয়া সেথানে দিনের পর দিন ভারতের সর্বস্থানের সমন্ত ব্যাপারের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছিল। গান্ধীজীর কাজের চাপ ক্রমশংই বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মালবারু কাগজের মারকং

জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, নোয়াধালির গ্রামে গ্রামে ঘূরিবার সময় গান্ধীজী ভারতের সকল স্থানের চিঠিপত্র লইয়া আর মাধা ঘামাইতে পারিবেন না । তব্ও চিঠিপত্র আসা বন্ধ হয় নাই। চিঠিপত্র আসিতেই থাকে—এবং সে শুধু ভারতের নানাস্থান হইতেই নহে—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতেও প্রত্যহ বহু চিঠিপত্র আসিতে থাকে। এই সমস্ত চিঠিপত্রের কোনটিতে গুরুতর শাসনভান্তিক প্রশাবলী সম্পর্কে আলোচনা থাকিত আবার কোনখানিতে হয়ত বা নিছক পাগলের পাগলামি ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। এ সমস্ত ছাড়াও বড় বড় বিবৃতি, ছোটখাটো ঘটনার সংবাদ ও স্থানীয় নানাপ্রকার নালিশ—এই সমস্ত নানাস্থান হইতে পাঠান হইত। এই সমস্ত চিঠিপত্রের পাঁজা হইতে বাছিয়া নির্মালবার খান চল্লিশেক করিয়া চিঠি প্রত্যহ গান্ধীজীকে দেখাইতেন।

গান্ধীজী সাধারণতঃ স্র্য্যাদয়ের পূর্ব্বে শ্যাত্যাগ করিতেন। প্রাতঃ-ক্রত্যাদি সমাপন করিয়া প্রার্থনায় বসিতেন। প্রার্থনার পর সামাল্য ফলের রস পান করিতেন। অতঃপর ঘণ্টাথানেক অথবা কিছু অধিক সময় তিনি চিঠিপত্তের উত্তরদান, ডায়রী লিখিয়া এবং চরকা কাটিয়া অতিবাহিত করিতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া ঠিক সাডে ৭ টার সময় পদব্রজ্ঞে পরবর্ত্তী পল্লী অভিমুখে রওনা হইতেন।

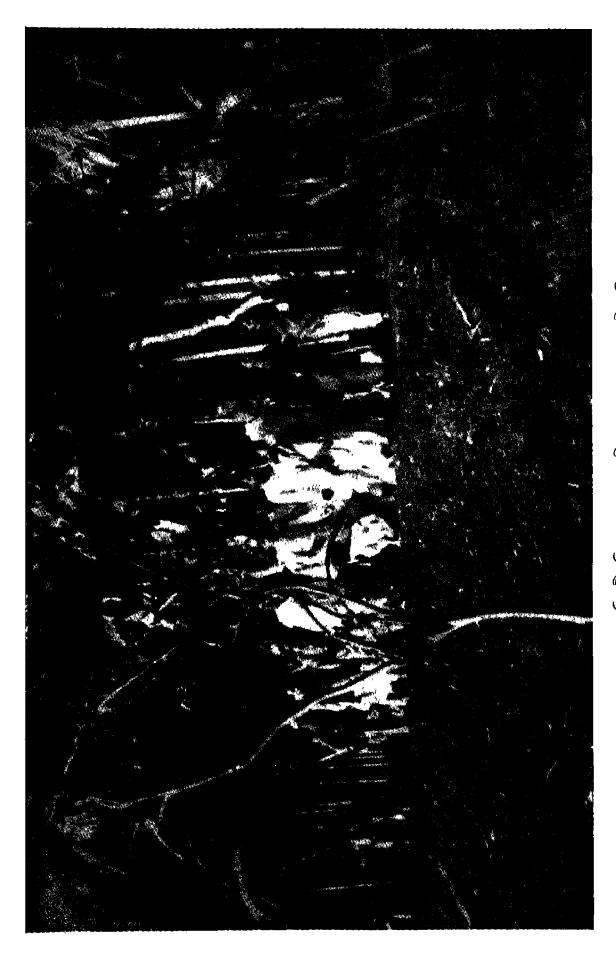

গাঢ় বনের মধ্যে গান্ধিজী বিপদ সঙ্গুল পল্লী পথে নগ্রপদে পল্লীপরিক্রমায় রত।

বাললায় যাত্রার প্রাক্তালে গান্ধীজী বলিলেন, "কাহারও বিচার করার জক্ত আমি বাললায় যাইতেছি না। জনগণের সেবক হিসাবেই আমি হিন্দু-মুসলমান সকলের সহিতই সাক্ষাৎ করিব। আমি সেবকের অধিকার লইয়া বাললায় যাইতেছি। আমি তাহাদের বলিব, হিন্দু অথবা মুসলমান কেহই কাহারও শক্র হইতে পারে না। ভারতেই তাঁহারা লালিত পালিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষেই তাঁহারা জীবন যাপন করিবেন, ভারতবর্ষেই তাঁহারা মরিবেন। ধর্মের পরিবর্ত্তন তো আর এই মূল সত্যটির রূপ বদলাইতে পারে না।"

গান্ধীজী চলিয়া আসিলেন কলিকাতায়। সারা হনিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিল—গান্ধীজী এই পাশবিকতার প্রতিরোধ কিভাবে করেন, তাহা দেখিবার জন্ম। তিনি অহিংসার পূজারী। প্রতিহিংসার কথা তাঁহার কল্পনায় স্থান পাইতে পারে না। তিনি কি রাষ্ট্রশক্তিকে তিরস্কার করিবেন? কিন্তু তাঁহার পথ ভিন্ন, তাঁহার সাধনা অনম্পাধারণ। তিনি বলিলেন, "নিজের মনোবলই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, অপর কেহ নয়। সাহনীকে কেহ অপমান করিতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণের কথা কেহ যেন বিন্দুমাত্র মনে স্থান না দেয়। আমাকে যদি কেহ খুন করে, তবে প্রতিশোধ হিসাবে অপর কাহাকেও খুন করিলে লাভ কিছুমাত্র হইবে না। গান্ধী ছাড়া গান্ধীকে কে মারিতে পারে প্রত্যাকে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। স্বতরাং প্রতিশোধের চিন্তা আমাদের মন হইতে দূর করিতে হইবে।"

"নবীন বয়দ হইতেই বিবদমান দলগুলির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর। আমি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলাম। আইন ব্যবদায়ী হিসাবেও আমি বিবদমান দল ছইটির মিলনের চেষ্টা করিয়াছি। আমি আশাবাদী। ছইটি সম্প্রদায়কে কেন এক করায়াইবে না ? আমি এই মিলনের আলোক দেখিতে পাইয়াছি। নোয়াথালিতে য়াইয়া স্বচক্ষে সমন্ত কিছু দেখিয়া আমি আমার নিজের শক্তির পরিমাপ করিব। যতদিন না নিঃশেষে এই গৃহয়ুদ্ধের অবসান

হয়, ততদিন আমি বাদলা ত্যাগ করিব না। প্রয়োজন হইলে আমি এথানেই প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু আমি ব্যর্থতাকে মানিয়া লইতে পারি না।"

চৌমুহানিতে হিন্দু ও মুসলমানদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন,, "হিন্দুরা ষেভাবে পলাইয়া আসিতেছে সেভাবে পলায়ন করা হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই কলন্ধের কথা। মুসলমানদের পক্ষে লজ্জার কথা, কারণ তাহাদের ভয়েই হিন্দুরা পলায়ন করিয়াছে—একজন মান্ত্য কেন অপর একজন মান্ত্যের কাছে আসজনক হইবে? হিন্দুদের পক্ষে লজ্জার কথা যে, তাহারা এই আসের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। ঈশ্বর ছাড়া মান্ত্যের ভয়ের বস্তু আর কিছুই থাকিতে পারে না।"

গান্ধীজী অন্থারের জন্ম কাহারও দণ্ড বিধান করিতে আদেন নাই। দৈহিক দণ্ড তাঁহার আদর্শের পরিপন্থী। তিনি শুধু মূলনমানদের নিকট জানিতে চাহেন যাহা কিছু ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ম তাহারা অন্তপ্ত কিনা। তিনি চাহেন যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে তাহারা ফিরিয়া আহক। সমস্ত হিন্দুও যদি গৃহত্যাগ করিয়া যায় তথাপি তিনি অমান চিত্তে হিন্দু-মুদলমান মিলনের কথা বলিয়া যাইবেন। মুদলমানদের নিকট তিনি ইহার স্কুম্পন্ত উত্তর চাহেন।

নোয়াথালির বিভিন্ন গ্রামে এবং শেষে শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজীর ছই মাস কাটল। কিন্তু তাহার সাধনা যেন অভীষ্ট ফলদান করিতেছিল না। ঘন অন্ধকারের মধ্যে তিনি আলো দেথিবার জন্ম ক্রমশংই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মরিয়া হইয়া তিনি পথের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি পদরক্ষে পল্লী পরিক্রমান্ন বাহির হইলেন। স্থতীর শীত, তুর্গম পল্লী, নান্ধিকেল-স্থপারি-পরিবৃত গ্রামের পথ, বিপদসঙ্গল গ্রাম্যসেতু এবং বন্ধুর প্রান্তর গান্ধীলীর যাত্রাপথের সন্মুথে প্রসারিত। শঙ্করাচার্ব্যের ন্যান্ধ জী

যে প্রাচীর ত্র্লজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্ক কলুষিত হইয়া ভারতের ভাগ্যাকাশ যে ভাবে মসিলিপ্ত হইয়াছে, গান্ধীজীর যাত্রাপথে তাহাই প্রতিবন্ধক এবং সেই প্রতিবন্ধক অপসারণ করিতে গান্ধীজী দূঢ়সংকল্প। ব্যথাভূর অন্তর নিরাময় করিয়া ত্ইটি সম্প্রদায়কে তিনি ঐক্যেশ্বে গ্রথিত করিবেন। গান্ধীজা এমন কিছু করিতে চাহেন, যাহার প্রভাব শুর্প ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহাই তাঁহার জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। গান্ধীজীর যাহারা সহকর্মী তাঁহাদিগকেও তিনি এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ঠেলিয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কর্মীদের তিনি বলিয়াছেন, ভাঁহাদের মন হইতে মৃত্যুভয় দ্র করিতে হইবে এবং যাহারা বিরোধিতা করিবে তাহাদের চিত্তজয় করিতে হইবে। এই চেষ্টার ফলে হয়তো কয়েকজনকে প্রাণ হারাইতেও হইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজীর দৃঢ় বিধাস প্রেমের দারা শক্রকে জয় করা যাইবেই।

## সত্য ও অহিংসার পূজারী

গানীজী সতা ও অহিংসার পূজারী। মায়ুষ যদি সতা ও অহিংসার
সতাকারের পূজারী হয়, কর্মে যদি তাহার নিষ্ঠার অভাব কোন দিন না হয়,
তবে তাহার আহ্বান অপরের চিত্তে সাড়া জাগাইবে—ইহাই গান্ধীজীর জীবন
দর্শন, ইহাই তাহার সকল কাজে প্রেরণা যোগায়। প্রথমে নোয়াথালির
পীড়নকারীদের মনে কোন সাড়া জাগাইতে না পারিয়া, গান্ধীজী কিছুটা
বিচলিত হইলেন। কিন্তু পরাজয় তিনি কথনই মানেন নাই তথনও
মানিলেন না। তিনি বলিলেন, "সত্য ও অহিংসার যে সার্থকভার কথা
আমি এতদিন বলিয়া এবং বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তাহা যেন আজ বার্থ
হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রকৃতই বার্থ হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করার
জন্ত—অর্থাৎ নিজেকে পরীক্ষা করার জন্ত আমি আমার চিরসলীদের ছাড়িয়া
যাইতেছি। তুইটি সম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পরের প্রতি ভয়কর রক্ষের

অবিশাস জনিয়াছে, বহু দিনের সৌহার্দ বিন্দ্র হইয়াছে। আমি সত্য ও অহিংসার পূজারী। ৬০ বৎসর কাল ধরিয়া ইহা আমার কর্মে প্রেরণা জোগাইয়াছে আজ যেন তাহা ব্যর্থ হইতে বিসিয়াছে। তুইটি সম্প্রনায়ের মধ্যে যতদিন না বিশ্বাস ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন আমি পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিব না।

"এতদিন আমি বহু সঙ্গীর সহিত থাকিয়াছি আজু আমার মন বলিতেছে সময় আগত। নিজেকে যদি ভাল করিয়া জানিতে চাও তবে অগ্রসর হও, একলা চল, তাই আমি একা চলিয়াছি ভগবানের উপর অবিচল নিষ্ঠা লইয়া আমি সমস্ত বাধা উপেক্ষা করিতে এবং নির্ধ্যাতিতদের মনে আস্থা জাগাইতে দৃঢ়সঙ্কল্প।"

মান্থবের প্রতি গান্ধীজীর বিশ্বাস অবিচল। মান্থব প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে ইহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না। বাঙ্গলার শ্রুমসচিব সামস্থাদিন সাহেব চণ্ডীপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় প্রতিশ্রুতি দেন যে, শাস্নভার যতদিন লীগমন্ত্রিমণ্ডলীর অধীনে আছে, ততদিন বাঙ্গলায় এইরূপ শোচনীয় ঘটনা আর ঘটবে না। অভ্যাচারিত ব্যক্তিরা এই প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করিতে পারে না। কারণ, তাহারা যে আঘাত একবার পাইয়াছে, তাহার জালা সহজে ভূলিতে পারে না। গান্ধীজী এই সন্দেহ দেখিয়া বলেন, সামস্থাদিন সাহেব তাঁহার কথার খেলাপ করিবেন বলিয়া তিনি রিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি মনেই করিতে পারেন না যে, গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে প্রতারণা করিবে। তাই তিনি হিন্দুদের স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতে বলেন।

ইসলাম কথনই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। ইসলাম যদি মিথ্যার আশ্রয় লাইত তবে এতদিনে ইহার অন্তিপ মৃছিয়া যাইত। খোদার নামে মুসলমানরা প্রতিশ্রুতি দিতেছে যে, তাহারা শাস্তি চায়। তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রতির অমর্য্যাদা করিবে ইহা তিনি বিশাস করিতে পারেন না। তিনি শুলুনে, ভাহাদের কথার অমর্য্যাদা হইবার পূর্বে আমি বরং মরিব। যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন আমি ইহা বিশাস করিতে পারিব না।"

গান্ধীজী তাঁহার এক বন্ধুর কাছে লিখিয়াছেন,—"আমি নোয়াথালিতে যাহা করিতে চাহিতেছি, তাহাই হয়তো আমার জীবনের শেষ কাজ হইবে। আমি যদি অক্ষত দেহে এখান হইতে ফিরি, তাহা হইলে পুনৰ্জ্জন্ম লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করিব। আজ আমার অহিংসার চরম পরীক্ষা চলিয়াছে। এমন পরীক্ষা ইহার পূর্বের আর হয় নাই।"

ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর নিকট গান্ধীজী বলেন, "আমি আলোর দন্ধান করিতেছি, আমার চতুর্দিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু নত্যের নির্দেশ অমুযায়ী আমি কাজে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত থাকিব। আমি দেখিতেছি এ মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে যে ধৈর্যা ও কুশলতা প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। নির্যাতন এবং ত্র্ভোগ প্রায়ই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলে—চিত্ত সংশয়াকুল হইয়া ওঠে। তবু এই তমসা একদিন কাটিবে। আমি যদি আলো দেখিতে পাই, যাহারা তুর্ভোগ ভূগিয়াছে তাহারাও সেই আলো দেখিতে পাইবে। এখন আমি বাঙ্গালী এবং নোয়াখালির অধিবাসী। আমি এখানে আসিয়াছি তাহাদের কাজের অংশীদার হইতে এবং তৃই সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্ব্পীতি স্থাপন করিতে। প্রয়োজন হইলে এই কাজেই আমি জীবন বিসর্জন দিব।"

নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বস্তর প্রাতৃপ্ত শ্রীঅরবিন্দ বস্তুকে গান্দীজী কথায় কথায় বলেন, "আমার মুখের দিকে তাকাও, আমার চোথের দিকে তাকাও, আমি আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম কতসংকল। হয় আমি আমার লক্ষ্যে পৌছাইব অথবা এখানেই দেহরক্ষা করিব। বাহিরের সকলকে আমি বলিয়াছি নোয়াখালির মাতা ও ভন্নীদের তৃ:খ-তৃদ্দশার কথাই শুধু আমার মনে পড়িতেছে, তাহাদের তৃ:থের ভাগ লইবার জন্মই আমি এখানে আসিয়াছি।" নোয়াখালির নির্যাতনের গ্রুতিশোধ বিহারবাসীরা গ্রহণ করিল বড়

নির্দাম ভাবে। বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা, কংগ্রেস সেথানে যথেষ্ট প্রবক্ষ ভথাপি বিহার যে পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার জন্য লজ্জা গান্ধীজী কোনদিন ঢাকিয়া রাখেন নাই। নোয়াথালির হিন্দুদের যেমন তিনি মুসলমানদের সমস্ত অত্যাচার ভূলিতে বলিয়াছেন, তেমনি হিন্দুদের অত্যাচারও তিনি মুসলমানদের ভূলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। গান্ধীজী বলেন "শক্রকে বন্ধু করাই আমার কাজ।"

তাঁহার চলার পথে তিনি সামাত্ত ঘটনার মধ্য দিয়া অনেক সময় হাসিতে হাসিতে এই আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। নবগ্রামে তিনি একজন মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে তাঁহাকে গৃহস্বামী কতকগুলি কমলালের দেন। কমলা লের্গুলি তিনি বালক বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। গান্ধীজীর আমন্ত্রণকারী হবিবুলা মান্তারও কয়েকটি কমলালের বালক বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিতেছিলেন। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলেন, "যত্বংশজীর হাতেও একটি লেরু দিন।" (প্রীযত্বংশ সহায় বিহার সরকারের দৃত হিসাবে গান্ধীজীর সহিত ছিলেন)। ইনি বিহারের লোক, এই অবসরে তাঁহাকে বন্ধু করিয়া লউন। হবিবুলা মান্তার বৃত্বংশজীর হাতে একটি লেরু দেন। গান্ধীজী আবার হাসিতে হাসিতে বলেন, "শত্রুকে বন্ধু করাই আমার কাজ।"

#### বীরের অহিংসা

গানীজী বলেন, তাঁহার অহিংদা নীতি বার্থ হয় নাই। অহিংদা বীরের
ধর্ম, কাপ্কবের নয়। "বীরের অহিংদা যে ব্যক্তি অর্জ্জন করিতে চায়,
তাহাকে সর্বপ্রকার ভীকতা বর্জ্জন করিতে হইবে। অহিংদার পূজারী
প্রক্তেম শক্তির নিকটও মন্তক অবনত করিবে না, সর্ববি ত্যাগ করার
ভাল ভাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—কেহ আমার
প্রাক্তে আক্রমণ করিল এবং তখন আমি আক্রমণকারীকে যুক্তির ধারা

নিবৃত্ত করার চেষ্টা করিলাম। সে তথন হয়তো আমার পুত্রকে ছাড়িয়া আমাকে আক্রমণ করিল। তথন যদি আমি কোন বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়াও তাঁহার প্রহার প্রসন্ন চিত্তে ক্রমা করিতে সক্রম হই, তবেই আমি সাহনীর অহিংসা প্রদর্শন করিব। ইহার দ্বারা ঘোর বিরুদ্ধবাদীরাও আমার বীরম্ব স্বীকার করিবে।

"লোকে যদি বীরোচিত অহিংসা অবলম্বন করিতে অসমর্থ হয়, তবে আত্মরকার উদ্দেশ্যে বাহুবলের আশ্রয় লওয়ার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমি একথা জানি যে, আমার দেশবাসী নিরম্ব এবং অন্ত ব্যবহার করার স্থযোগ হইতেও তাহারা বঞ্চিত; কিন্তু আত্মরকার জন্ম অন্ত ব্যবহারের শিক্ষাই একান্ত প্রয়োজন নয়। আত্মরকার জন্ম প্রয়োজন বাহুতে শক্তি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রয়োজন আত্মিক শক্তি। কাপুরুষতা হিংসার চেয়েও থারাপ।"

#### একমাত্র পথ

গত ৭ই নভেম্বর সকাল বেলা 'কিউই' জাহাজে থাইবার কামরায় কুড়ি পাঁচিশ জন কর্মী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজী তাহাদিগকে বলেন—"আপনাদের বিপদ আপনারা সংখ্যায় কম বলিয়া নয়। আপনাদের আসল বিপদ হইতেছে আপনারা নিজেদের অসহায় মনে করিয়া অপরের উপর নির্ভর করিতে অভান্ত হইয়াছেন। এই জন্মই আমি হিন্দুদের সমগ্রভাবে বান্ধল। তাগে করিয়া যাইবার বিরোধী! ত্র্কলতা বা অসহায়তার প্রতিকার ইহা নয়। ২০ হাজার সবল সাহসী লোক অহিংসভাবে মরিতে প্রস্তত—একথা আজ রূপকথার মত শোনাইতে পারে। কিন্তু ২০ হাজারের মধ্যে সবল ও সাহসী লোকের শেষ মান্থ্যটি পর্যান্ত সম্থ্যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিবে ইহা তো রূপ কথা নয়। থার্মোপলির যুদ্ধে লিওনিভাদের পাঁচ শত্ত অমর বীরের মত তাঁহাদের নামও ইতিহাদে অমর হইয়া থাকিবে। থার্মোণ

পলির বীরদের সমাধিস্তম্ভে লেখা আছে, "হে বিদেশী, স্পার্চায় যাইয়া বলিও তাঁহার সন্তানেরা এখানে শায়িত আছে ইহাই ছিল স্পার্টার রীতি। সেই রীতি সন্তানেরা শিরোধার্য্য করিয়াছে।"

"পূর্ব্ব বিশ্বে যদি একজন হিন্দু থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও আমি বলিব
— সাহস অবলম্বন কর এবং মুসলমানদের মধ্যে যাইয়া বাস কর। যদি
মরিতে হয় তো বীরের মত মর। বিনা যুদ্ধে মরিবার মত অহিংস শক্তি
যদি তোমার না থাকে, তথাপি অত্যাচারের বল মানিবে না। যুদ্ধ করিয়া
মাহ্যবের মত মরার সাহস যদি তোমার থাকে, তবে বিশ্বয়ে তাহারা তোমার
স্তুতি করিবে। গুগুারা যুক্তি মানে না, কিন্তু সাহস মানে। সে যদি বুঝিতে
পারে যে, তুমি তাহার চেয়ে সাহসী, তবে সে তোমাকে সন্মান করিবে।

"অপমান ও নির্যাতন ছাড়া যদি আর কোন গতি না থাকে, তবে পুরুষ ও নারী সকলের অন্তরে মৃত্যু বরণ করার মক সাহস ও নির্ভীকতা সঞ্চার করুন। তবেই হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে থাকিতে পারিবে, নচেৎ নয়।"

## হিন্দু ও যুসলমান

গান্ধীজী শিশুকাল হইতে অন্তায়কে ঘুণা করিতে শিধিয়াছেন কিন্তু অন্তায়কারীকে কোন দিনই ঘুণা করেন নাই। মুসলমানরা যদি কোন অন্তায় করিয়াও থাকেন, তবু তাঁহারা বন্ধু থাকিবেন। প্রতিশোধ গ্রহণ মানব ধর্ম নয়। গান্ধীজী বলেন, "হিন্দু শাস্ত্র আমাদিগকে বলিতেছে যে, ক্ষমাই মানুষের সর্বাশ্রেষ্ঠ গুণ উহাই মানুষকে সাহসী করিয়া ভুলিতে পারে। কোরাণও অনুরূপ শিক্ষাই দেয়। ইসলাম কদাপি হত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারীহরণ বা ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করে নাই, ইহার নিন্দাই করিয়াছে।

কেই আমাকে চপেটাঘাত করিলে, তাহাকে ক্ষমা করার মত উদারতা যদি আমার না থাকে, তবে তাহাকে পান্টা চপেটাঘাত করার একটা অর্থ কিন্তু আক্রমণকারী যদি পলাইয়া যায় এবং আমি যদি তাহার বন্ধুকে ধরিয়া মারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অতিশয় নীচতার কাজ। রক্তের বদলে রক্ত চাওয়া বর্মরতা। কাহারও কাহারও ধারণা মহাভারতে প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান আছে। কিন্ত মহাভারতের প্রকৃত শিক্ষা হইল, বাহবলের দারা লক্ষ জয় প্রকৃত জয় নয়। পাগুবদের জয় অসারবস্তু মাত্র।"

নোয়াথালি যাত্রার পথে গান্ধীজী বলেন, যদি আমরা প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখি এবং অবিরত কলহ করিয়া চলি, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরিণামে বিনষ্ট হইবে। এক হাজার মুসলমানের মধ্যে যেখানে একশত হিন্দুর বাস, সেখানে যদি মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে, নারীদের ধর্মান্তরিত করে, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই নিজেদের ধর্মের বুকে ছুরি মারিবে এবং নিজেরা পশুর অধম হইবে। বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান যতদিন না আমাকে বলিতে পারিতেছে যে বাঙ্গলায় আমার আর প্রয়োজন নাই, ততদিন আমি বাঙ্গলা ত্যাগ করিতেছি না।"

কেহ কাপুক্ষ হউক গান্ধীজী তাহা চাহেন না। সকল হিন্দুই যদি খারাপ হয়, তবে হিন্দু ধর্মটাই খারাপ, আর সকল মুসলমান যদি খারাপ হয়, তবে মুসলমান ধর্মটাই খারাপ। কিন্তু হিন্দু ধর্মও থারাপ নয় ইসলাম ধর্মও থারাপ নয়। যীশুখুই বলিয়াছিলেন যে, একমাত্র তিনিই তাঁহার শিশু, কারণ তিনিই কেবল তাঁহার মত কাজ করিবেন। যাহারা শুধু তাঁহাকে "প্রভু" "প্রভু" বলে তাঁহারা তাঁহার, শিশু নয়। সকল ধর্মের ব্যাপারেই এই কথা খাটে। বলপ্রয়োগের হারা কলমা উচ্চারণ করাইলেই মুসলমান হয় না, ইহা শুধু ইসলামের লজ্জার কারণ হয়।

মিসপুরে প্রার্থনা সভায় যথন রামধুন হইতেছিল তথন কয়েকজন মুদলমান প্রার্থনাসভা হইতে উঠিয়া চলিয়া যান,—কারণ রামনামে তাঁহালের আপত্তি ছিল; গান্ধীজী বলেন, গত অক্টোবর মাদে, নোয়াখালিতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে পরধর্ষে এই অসহিষ্কৃতা। পাকিস্থানে

সকলেই স্ব স্ব ধর্মের অফুদরণ করিতে পারিবে বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার সম্পূর্ণ অঞ্চরক্ম। মুনলমানরা ভাবেন ভগবানকে
একমাত্র খোদা নামেই অভিহিত করা যাইতে পারে কিন্তু যিনি 'রাম' তিনিই
'খোদা' প্রকৃতপক্ষে দকল ধর্মই সমান, বিভিন্ন ধর্ম একই বুক্ষের বিভিন্ন পত্র।
হিন্দু, মুনলমান, খুয়ান প্রভৃতিতে কোন বিরোধের কারণ থাকিতে পারে না।
পরিশেষে গান্ধীজী বলেন, "নোয়াখালিতে আমি এক সম্প্রদায়কে বড় করিয়া
অপর সম্প্রদায়কে ছোট করিতে আদি নাই। আমি হিন্দু ও মুনলমান
উভয়েরই দেবা করিতে আদিয়াছি। আমি যদি এখানে মরি, তবে আমি যেন
একথা বলিয়া মরিতে পারি যে, আমি হিন্দু ও মুনলমান উভয়ের দেবা করার
জন্ম এখানে আসিয়াছিলাম।"

জগৎপুরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বলেন, "হিন্দু এবং মুসলমান যদি পরস্পরের ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চনিতে সমত হয়, আন্তরিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ব ক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বলপ্রয়োগেব দ্বারা ধর্মান্তর গ্রহণ করান হুইলে, তাহা প্রকৃত ধর্মান্তর নয়। প্রকৃত ধর্মান্তর গ্রহণের জন্ম আনেক বেণী আন্মিক শক্তি প্রয়োজন। তথাকথিত খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকরা ত্রিক্ষ পীড়িত অঞ্চল হইতে অনাথ শিশুদের আনিয়া তাহাদিগকে খৃষ্টান হিসাবে লালন পালন করিতেন। ইহা কোন মতেই প্রকৃত খৃষ্টার্ম্ম গ্রহণ নয়। জোর করিয়া ইসলামে প্রকৃত দীক্ষা দেওয়া যায় না। সত্যকারের দীক্ষালাভের জন্ম দীক্ষার্থীর পক্ষে নিজ্ব ধর্মে এবং নৃতন ধর্মের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

"আমি নিজে হিন্দু—ভগু এই কারণেই আমি আমার অহিন্দু বন্ধুদের হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিতে বলি না। আমি নিজেকে খৃষ্টান, মুসলমান, ইছদী, শিখ, জৈন, পাশী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া মনে করি। কারণ সকল ধর্মের ভাল জিনিষভালি আমি গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছি। এইভাবে বিশ্লেখের অবসান করিয়া আমি নিজের ধর্মজ্ঞান বৃদ্ধি করি।" গান্ধীজী বিশ্বাস করেন, প্রক্ত শিক্ষার অভাবই হিন্দুও মুসলমানের অনৈকোর মূল কারণ। নোয়াখালিতে যে লুঠতরাজ, গৃহদাহ এবং হত্যা-কাও হইয়াছে, একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সেই সকল পাপের অবসান করা যাইতে পারে। জীলোকরা শিক্ষালাভ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। তাঁহারা পর্দা মানেন কিন্তু প্রকৃত পর্দাপদের জন্ম নয়, মনের জন্ম।

গান্ধীজী বলেন, "হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ প্রথা লোপ করিতে হইবে। তিনি ক্লিম শ্রেণীবিভাগে বিশ্বাস করেন না। বর্ণহিন্দু বলিতে যদি শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বুঝায়, তবে তাহারা অভান্ত জাতির তুলনায় অতিশয় সংখ্যালঘিষ্ঠ। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর এই সংখ্যালঘিষ্ঠ উচ্চ শ্রেণীর দল একেবারে মুটিয়া। যাইবে।"

## মানুষের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা

শ্রীরামপুরে এক প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বলেন, "মান্থবের আধ্যান্থিক অভিজ্ঞতা সর্ববিগলে সর্বদেশে প্রায় অভিন্ন। যে প্রভেদ আমাদের চোথে পড়ে তাহা শুরু স্থান ও কালের বিভিন্নতার জন্ম। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে মানুক যত ধর্মও তত। কোন তুইজন লোকের প্রয়োজনই একরকম হয় না। ইহা সত্তেও প্রত্যেক ধর্মের সঙ্গে অপর ধর্মের যে সৌসাদৃশ্য আছে তাহা লক্ষ্য নাকরিয়া পারা যায় না। বুক্ষের কাগু থাকে একটিই। কিন্তু শাখা প্রশাখা পত্র ইহার অনেক। তুইটি গাছ কখনই যোল আনা একরকম হয় না। ধর্মের ক্ষেত্রেও এই রকমই থাটে। প্রত্যেক ধর্মেরই দোষক্রটি আছে। ইসলাম ধর্ম বহু স্বরণীয় লোক স্থান্ট করিয়াছেন। কিন্তু ইসলাম ধর্মের আক্ষার বিক্রছে।

"খুষ্টানদের সম্পর্কেও একথা বলা চলে। যীওখুষ্ট শত্রুকে ভালবাসিতে

শিথাইয়াছিলেন। কিন্তু খুষ্টানরা আমাদের জীবনে পৃথিবীতে চুইটি মহাযুদ্ধ ঘটাইয়াছে। বর্ত্তমানে যে হিংসা, ঘূণা এবং পরস্পরের প্রতি সন্দেহে পৃথিবী ভারাক্রান্ত, তাহা এই যুদ্ধের ফলেই সৃষ্ট।

'হিন্দুদের মধ্যেও ধর্মের নানা অভায় ও পাপ প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের তথাকথিত অস্পৃত্য ভ্রাতাদিগকে এমন অবস্থায় পরিণত করিয়া রাথা হইয়াছে যে, উহা মান্ত্রের মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী।"

যীত্ত্তির জন্মদিনে গান্ধীজী বলেন, আগে তিনি শুধু পরমধর্ম সহিষ্ণুতায় বিশাস করিতেন। এখন এই সহিষ্ণুতা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তিনি এখন সকল ধর্মকেই সমান বলিয়া ভাবিতে পারেন। অনেকে যীশুখুইকে শুধু খুইান সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করে কিন্তু যীশু কোন সম্প্রদায় বিশেষের নয়। খুইের বাণীতে পৃথিবীর সকল জাতিরই সমান অধিকার।

## আত্মকলহের পরিণাম—ভারতে বহুর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা

শ্রীরামপুরে প্রার্থনা দভায় গান্ধীজী বলেন, "ব্রিটিশ রাজশক্তির ভারত ত্যাগের পরও যদিও ভারতীয়র। মৃঢ়ের মত আত্মকলহে মত্ত থাকে, তাহা হইলে ভারতের শাদনকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব বিশ্বসভার উপর যাইয়া বর্তাইতে পারে, দেক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নের বস্তুতে পরিণত হইবে এবং তাহাতে বহু প্রভুর মনোরঞ্জন করিতে হইবে। ব্রিটিশকে যে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাতে বিশ্বমাত্র দলেহও নাই। কিন্তু ভারতীয়রা যদি হানাহানি ত্যাগ না করে, তবে ভারতকে স্বাধীনতা লাভের আশা বিস্কুলন দিতে হইবে।"

এক ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "বিহারের লোকেরা নিজেদের ও ভারতবর্ধের লজার কারণ হইয়াছে। ভারতের দাসত শৃত্যলকে বিহার আরও মজবুত করিয়া দিয়াছে। বিহারের পুনরাবৃত্তি যদি সমগ্র ভারতে ভাতে থাকে, তবে জচিরে ভারত প্রধান তিশক্তির অধীন হইয়া পড়িবে— তাহাদেরই কেহ সম্ভবতঃ এথানে হুকুম চালাইবার অধিকারী হইবে। ভারতের স্বাধীনতা আজ বাঙ্গলা ও বিহারে বিপন্ন হইয়াছে।"

#### অথগু ও থণ্ডিত ভারত

সোদপুরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বলেন "ভারতবর্ষ অথগু থাকিবে, না বিভক্ত হইবে শক্তি পরীক্ষার দারা তাহার মীমাংসা হইবে না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার দারাই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। কাহারও আত্মসন্মানে আঘাত লাগে অথবা কাহারও মর্যাদাহানি হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থার সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারেন না। প্রকৃত শাস্তি স্থাপন করিতে হইলে, তাহা সন্মানজনক ভাবেই হইবে, আত্মসন্মানের বিনিময়ে তাহা করা চলিবে না।"

দন্তপাড়ায় গান্ধীজী বলেন যে, তিনি হিন্দু ম্সলমানের সেবক হিসাবেই নোয়াথালি আসিয়াছেন। পাকিস্থানের বিরোধিতা করার জন্ম তিনি আসেন নাই। ভারত ব্যবচ্ছেদ যদি বিধিলিপিই হয় তবে তিনি তাহা বন্ধ করিতে পারিবেন না। কিন্তু পাকিস্থান যে বলপ্রায়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না একথাটাই তিনি সকলকে বলিতে চাহেন। হিন্দু ও ম্সলমান এক জাতি রূপেই বাস করুক, আর হই জাতিরূপেই বাস করুক, তাহাদিগকে প্রতিবেশী রূপেই বাস করিতে হইবে। হিন্দু ও ম্সলমান উভয় সম্প্রদায় যদি সম্প্রীতি বজায় রাখিয়া একসকে বাস না করিতে পারে, তবে তাহারা হিন্দুখান বা পাকিস্থান কোনটিই পাইবে না।

একজন ম্সলমান ভদ্রলোক গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন—পাকিস্থান ও গৃহযুদ্ধ এই তৃইটির মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে হইলে কোনটি তিনি বাছিয়া লইবেন। গান্ধীজী উত্তরে বলেন, বিষয়টি জিনি অন্ত দৃষ্টিতে বিচার করেন। ভারতের পক্ষে তৃইটির কোনটিই মঙ্গলকর হইবে না, গৃহযুদ্ধের দ্বারা পাকিস্থান অর্জন করা যাইতে পারে, এ অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা।

ভাটীয়ালপুরে একদল মুসলমান যুবকের সহিত কথা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, "পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র বা পাকিস্থানের অর্থ যদি এই হয় যে, সমগ্র ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে সেই রাষ্ট্র বিদেশী শক্তির সহিত সন্ধি করিতে পারিবে, তাহা হইলে সেই পাকিস্থানের সম্বন্ধে কোন আপোষ-মীমাংসা হইতে পারে না। তাছাড়া দেশ স্বাধীন হইলে তথনই শুধু পাকিস্থানের কথা উঠিতে পারে। এথনই পাকিস্থানের প্রশ্ন লইয়া মতানৈক্যের স্বাষ্ট্র হইলে তাহার ফলে শুধু বিদেশীর স্ক্রিধা হইবে।

''চরিত্রবলে পাকিস্থান অর্জিত হইলে তাহা দকলে সাদরে গ্রহণ করিবে। কিন্তু লুঠন, অগ্নিকাণ্ড, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ যেখানেই ঘটুক না কেন, মানুষের জাগ্রত বিবেক উহা কথনই দমর্থন করিবে না।"

## কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

ভারতের জাতীয় মহাসভা আজিকার বিরাট রূপ পাইয়াছে। গান্ধীদ্ধীর নেতৃত্বে ইহা আজ গৌরবোজ্জন পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই কংগ্রেসেরই কর্ণধারগণ যথনই কোন অন্তায় করিয়াছেন বা অনবধানতার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তথন তাঁহাদের সমালোচনা করিতে কুঠাবোধ করেন নাই। কংগ্রেস সর্বজাতির প্রতিষ্ঠান, তাই সকলকে রক্ষা করা কংগ্রেসের পবিত্র দায়িত্ব। যে সকল প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেসের কর্তৃ হাধীনে, সেই সকল প্রদেশের অধিবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যাপারে কংগ্রেসকে যথেষ্ট সচেতন থাকিতে হইবে। যে সকল প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা মুসলিম লীগের কর্তৃ হাধীনে তাহাদের সম্পর্কেও এই কথাই প্রযোজ্য। বিহারের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া গাদ্ধীজী বলেন, "সেথানকার অবস্থা শুরুতর ইহা আমার পক্ষে অসহনীয়। বিহারের সহিত সংপ্রব বহু দিনের। এই সংক্রামক ব্যাধি যাহাতে অক্যপ্রদেশে ছড়াইয়া না পড়ে, ভগবানের কাছে আমি এই কামনাই ক্রি। কংগ্রেস জনগণের প্রতিষ্ঠান, মুসলিম লীগ আমাদের প্রাতা ও ভ্রীদের

প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস যেথানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেখানকার কংগ্রেস-ক্ষীরা যদি ম্সলমানদের রক্ষা না করিতে পারেন, তবে কংগ্রেসের মন্ত্রিষ্ঠের প্রয়েজন কি? তেমনি লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী যদি হিন্দুকে রক্ষা না করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের থাকিয়া লাভ কি? নিজ নিজ প্রদেশে হিন্দুবা ম্সলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্ম যদি তাহাদিগকে সৈম্মদলের সাহায্য লইতে হয়, তবে তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, বড় রকমের সক্ষট দেখা দিলে জনগণের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাবই থাকে না "

গান্ধীজী তাঁহার গভীর মর্মবেদনা কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতে-ছিলেন না। গত ৬০ বংসর সংগ্রাম করিয়া কংগ্রেস যাহা অর্জন করিয়াছে আজ তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। বিহারবাসীদের উদ্দেশ্তে তিনি এক পত্রে বলিলেন, "কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে বিহারে অনেক কিছু করিয়াছে। এখন সেই কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতেও বিহার যেন অগ্রণী না হয়। আপনারা যদি আঘাতের বদলে আঘাত হানিতেন, তবে কেহ আপনাদিগকে কিছু বলিতে সাহসী হইত না। কিন্তু আপনারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে বিহার সমগ্র ভারত এবং বিশের চক্ষে হেয় হইয়াছে। আপনারা যদি অবিলম্বে দাকা বন্ধ না করেন, তবে আমি আয়ৃত্যু অনশন করিব।"

গান্ধীজী নোয়াথালির বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার বলিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসকর্মী হিসাবে এখানে আসেন নাই। তিনি আসিয়াছেন হিন্দু ও মুসলমানের সেবকরপে; তথাপি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে, গান্ধীজী তাহা স্থযোগ পাইলেই দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীরামপুরে একটি প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন, কংগ্রেস হিন্দুর সংগঠন নয়—অক্যান্ত সম্প্রদায়কে বাদ দিয়া হিন্দুর স্বার্থরক্ষা করা ইহার কাজ নয়। এমন একদিন ছিল যখন কংগ্রেসের লোকদের দ্বারাই—যেমন লালা লাজপত রায়—হিন্দু মহাসভা পরিচালিত হইত। তথন হিন্দু মহাসভার কাজ ছিল হিন্দু সমাজের সংস্থার সাধন কবা। কংগ্রেস কোনদিন হিন্দু মহাসভার

উপর রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করে নাই। মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও একথা বলা যাইতে পারে।

কংগ্রেস প্রমাণ করিতে চায় যে, সে সমগ্র ভারতের সেবা করিতেছে। কোন কোন মুসলমান কংগ্রেসকে ভাহাদের শত্রু বলিয়া মনে করে। তথাপি কংগ্রেস প্রমাণ করিবে যে, সে ভাহাদের বন্ধু। দেশ আজ স্বাধীনতার পথে স্থাসর হইয়া চলিয়াছে। একটি মাত্র ভুলের জন্মও স্বাধীনত। পিছাইয়া যাইতে পারে।

#### লোক বিনিময় অবান্তব প্রস্তাব

শীরামপুরে কয়েকজন সাংবাদিকের সহিত আলোচনাকালে গান্ধীজী বলেন, 'লোক বিনিময়ের কথা আমি ভাবিতেই পারি না। আমি মনে করি ইহা সম্পূর্ণ অবান্তব প্রস্তাব। যিনি যে প্রদেশেই থাকুন না কেন, তিনি হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন অথবা অপর কোন ধর্মে বিশ্বাসী হউন, তিনি ভারতবাসী। পাকিস্থান যদি পুরাপুরি ভাবেও প্রতিষ্ঠিত হয়, তথাপি এ সত্য অবিকৃত থাকিবে। এইরপ কোন ব্যবস্থা ভারতবাসীর বিজ্ঞতা অথবা রাজনৈতিক বৃদ্ধি কিংবা উভয়েরই অভাব। এই ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিণতির কল্পনা অতিশয় ভয়াবহ। এইরপ নীতি অবলম্বনের কোন কারণ আমি দেখি না। সর্বতোভাবে সম্পূর্ণ হতাশ হইলেই লোক বিনিময়ের বাবস্থা করা চলে। স্বতরাং সর্বশেষ পন্থা হিসাবে ইহা কচিৎ কোন ক্ষত্রে অবলম্বন করিতে হয়।

## ভারতীয় নারী অবলা নয়

শ্রীরামপুরে একটি প্রার্থনা সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন. 'নারী শ্রীরামপুরে থে কেহই হউক না কেন, তাহাকে যদি সাহসী বলিয়া পরিচিত হৈছিতে হয়, তবে তাহার যথেষ্ট মনোবল থাকা প্রয়োজন। তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থকা করেন ন।। নারীরা পুরুষের স্তায়ই স্বাধীন। সাহসিকতা পুরুষের একচেটিয়া নয়।

একজন মহিলাকে গান্ধীজী বলিতেছিলেন, "আমি চাই আমাদের নারীরা সাহদী হউন। ভীক নারী বা পুরুষ যে কোন ধর্মেরই বোঝা স্বরূপ। আজ যাহার। ভয়ে মুদলমান হইয়াছে, কাল তাহার। খুষ্টান এবং তাহার পর দিন অন্ত যে কোন ধর্মগ্রহণ করিবে। পুরুষ কর্মাদের স্ত্রীলোকদিগকে বলা উচিত যে, তাঁহারাই স্ত্রীলোকদের রক্ষী হইবেন। ইহা সত্ত্বেও যদি স্ত্রীলোকদের আদিতে রাজী না থাকে তবে আর কিছু বলিবার নাই। স্ত্রীলোকদের সাহনী হইতে হইবে। অগ্রথায় তাহাদের মরাই ভাল। এই কথা ঘোষণা করার জন্তুই আমি আদিয়াছি। যে বিপদ তাহাদের সন্মুখে আদিয়াছে তাহা হইতে যেন তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং ভয় ত্যাগ করিতে পারে।

চণ্ডীপুরে গান্ধীজী বলেন, "ভারতীয় নারী অবলা নয়। বীরত্বের জন্ম তাঁহারা থ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। দে বীরত্ব কোন তরবারি বা অন্ধ ব্যবহারের নয়। দে বীরত্ব নৈতিক সাহস এবং চরিত্রের পবিত্রতার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। নারী আজ নানাভাবে জাতির উন্নতিসাধন করিতে পারেন। নোয়াথালিতে যাহা হইয়াছে তাহার জন্ম নোয়াথালির পুরুষরাই দায়ী নয়, নোয়াথালির নারীয়াও দায়ী। গান্ধীজী নারীদের সীতাও দ্রৌপদীর আদর্শ অন্ধুসরণ করিতে বলেন। সীতাও দ্রৌপদীর ভগবানে অটুট বিশ্বাস ছিল, তাই কোন ত্র্ব্তেই তাহাদের অমর্য্যাদ। করিতে পারে নাই।"

হুর্ত্রা নারীদের আক্রমণ করিলে তাহারা কি ভাবে আত্মরক্ষা করিবে—
নবগ্রামে এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজা বলেন, "কাপুরুষতা প্রদর্শন অপেক্ষা
হিংসার স্থান লওয়া অনেক ভাল। তাঁহার জীবনে আত্মসমর্পণের কোন
স্থান নাই। হুর্ত্তদের নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্বেন নারীদিগকে আত্ম-

বিসর্জন করিতে হইবে। নারীই হউক, আর পুরুষই হউক, মৃত্যুকে তুচ্ছ করার মত আত্মিক শক্তি তাহাদিগকে নঞ্চয় করিতে হইবে। মামুষের একমাত্র সহায় হইতেছেন ভগবান। আমার কথা আমি কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করার জন্মই এখানে আসিয়াছি।"

পারকোটে এক মহিলা সভায় গান্ধীজী বলেন, 'হিন্দু নারীদের উচ্চ নীচ এবং বর্ণভেদ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহাদিগকে মুসলমান ভগ্নাদের সহিত মিলিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে যদি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিত, তবে নোয়াথালির অনেক শোকাবহ ঘটনাই হয়তো ঘটত না।''

## গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বাঙ্গলা দেশ

গান্ধীজী তাঁহার এক বন্ধুর কাছে লিখিয়াছেন, "পূর্ববঙ্গের সমস্তা আজ আর বাঙ্গলার ঘরোয়া সমস্তা নহে। সমগ্র ভারতের ভবিশ্বৎ যে প্রয়াদের দারা নিণীত হইবে, পূর্ববঙ্গেই তাহা চরম পরিণতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

"বাঙ্গলার নারীদের আমি সম্ভবত বাঙ্গালীদের চেয়ে বেশী জানি।
আজ তাঁহারা হতাশ ও অসন্ধায় হইয়া পড়িয়াছেন। আমার সঙ্গাদের ও
আমার নিজের জীবন বলি দিলে তাঁহারা অন্ততঃ আত্মসমান বজায় রাখিয়া
মৃত্যু বরণ করিতে শিথিবেন। হয়তো অত্যাচারীর দৃষ্টিও খুলিয়া য়াইবে
এবং তাহাদের মন কোমল হইবে। আমি চক্ষু বুজিলেই তাহাদের চক্ষু
খুলিবে এমন কথা আমি বলি না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তাহাদের চক্ষু
খুলিবেই তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

ত্বাদলাকে পণ হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে কিনা। গান্ধীজী বলেন,
"একথা ঠিক নয়। বাদলা, বাদলা বলিয়াই আজ পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছে;
বাদলা দেশেই বন্ধিমচক্র ও রবীক্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার

লুঠনের বীরগণ বাঙ্গলাতেই জিনিয়াছেন—যদিও তাঁহারা আমার চোথে লাস্ত। একথা আপনাদিগকে আজ ব্ঝিতেই হইবে। বাঙ্গলা যদি আজ তাহার থেলা ঠিকমত থেলিতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গলাই ভারতের সকল সমস্তার সমাধান করিবে। এই জন্ত আমি আজ বাঙ্গালী হইয়াছি। যে বাঙ্গলায় এমন মানুষ জিনিয়াছে, সেখানে কাপুরুষতা থাকিবে কেন?

প্রকৃত পাকিস্থান কি তাহা দেখাইবার জন্মই গান্ধীজী নোয়াখালি আনিয়াছেন বলিয়া নাধুরখিলে প্রার্থনা নভায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাঙ্গলা দেশে প্রতিভাবান হিন্দু ও মুনলমান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় সংগ্রামে বাঙ্গলা দেশের দান অপরিমেয়, হিন্দু ও মুনলমানের একত্রে বসবানের দৃষ্টাস্ত বাঙ্গলা দেশকেই দেখাইতে হইবে। ইহা দারা বাঙ্গলা দেশ আবার শীর্ষহান অধিকার করিবে।

#### শ্রম যার ফদল তার

তে-ভাগা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলে গান্ধীজী তাহা সমর্থন করিয়া বলেন, যাহারা ভূমি কর্ষণ করিবে, উৎপন্ন ফসলের মালিক তাহারাই। ভূমির অধিকারী বলিয়া কেহ নাই। একমাত্র অধিকারী ঈশ্বর; কাজেই অমের দারা যে ভূমি কর্ষণ করিবে, নেই হইবে ভূমির স্বত্বাধিকারী। তবে এ ব্যাপারে তিনি কোন জবরদন্তি বা উপদ্রবম্লক নীতি সমর্থন করিবেন না। তাঁহার মতে উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ উদ্দেশ্য লাভের পন্থাও নেখানে মহৎ হওয়া প্রয়োজন। মহৎ উদ্দেশ্য লাভের জন্য যে কোন পন্থা জমুসরণ করা যাইতে পারে—এই নীতি তিনি সমর্থন করেন না।

জমির মালিক পূর্ব্বে উৎপন্ন শস্তোর অর্দ্ধাংশ পাইত, কিন্তু এক্ষণে দাবী করা হইতেছে মালিক পাইবে একতৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট সমস্ত শস্তোর মালিক হইবে বর্গাদারগণ। এক শ্রেণীর লোক এইরপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছিলেন যে, ইহার দারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশেষ ক্ষতি হইবে।

গান্ধীজী বলেন, তিনি এইরপ ক্ষতির কোন সম্ভাবনা দেখেন না। মনে রাথিতে হইবে, বহু বংসর ভারত অপহরণ সহু করিয়াছে। এক একটি করিয়া পল্লীশিলগুলি ধ্বংস হইয়াছে এবং ভারতের চাষী ও কারিগরদের দারিজ্যের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ সকলকেই জমির উন্নতি সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। ভবিশ্বতে সমস্ত জমির মালিক হইবে রাষ্ট্র।

বন্ধীয় ব্যবস্থা পরিষদে আনীত বর্গাদারবিল সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, জমির মালিকের প্রাণ্য অর্ধাংশের স্থলে এক তৃতীয়াংশ হইলে উহা সকলেরই সানন্দে গ্রহণ করা উচিত; এমন সময় আসিতেছে—যখন সমস্ত জমির মালিক হইবে রাষ্ট্র—অর্থাৎ যাহারা চাম্ব করিবে, জমি তাহাদেরই হইবে। এই ব্যাপারকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করা সঙ্গত হইবে না।

## ভোটদানের অধিকার

ষাধীন ভারতে কাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে গান্ধীজী বলেন যে, ষাধীন ভারতে যাহারা কায়িক শ্রমন্বারা রাষ্ট্রের সেবা করিবে তাহাদের প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার থাকিবে। এই নীতি অন্থনারে প্রত্যেক দিন-মঙ্রের পর্যান্ত ভোটাধিকার থাকিবে বটে কিন্তুরের পর্যান্ত ভোটাধিকার থাকিবে বটে কিন্তুরাষ্ট্রের জন্ম কায়িক শ্রম না করিলে কোটিপতি ব্যবসায়ী বা আইনজীবী প্রভৃতি লোকেরা ঐ অধিকারে বঞ্চিত থাকিবেন। প্রাপ্ত বয়ন্ত্র অর্থাৎ ২১ বা ১৮ বৎসর পূর্ণ হইলেই প্রত্যেক নরনারী ভোটাধিকার পাইবেন। বৃদ্ধদের ভোটের কোন মূল্য নাই। অপ্রাপ্ত বয়ন্ত্রদের সম্পর্কেও ঐ একই কথা থাটে। স্থতরাং ৫০ বংসরের অধিক বা ১৮ বংসরের কম বয়ন্ত্র ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থাকা সন্ধত নয়। উন্দাদ ও ত্শ্চরিত্রগণেরও এই অধিকার থাকিবে না। সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার কথা চিন্তা করা পর্যান্ত সন্ধত নয়। তবে সংরক্ষিত আসন রাধিয়া যুক্ত নির্বাচন চলিতে পারে। কাহারও বিশেষ হুরিংগ থাকিবে না। যদি কাহাকেও বিশেষ স্থবিধা দিতেই হয় তবে

কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের জন্ম নে ব্যবহা রাখিতে হইবে, কারণ তাহারা সমাজের ত্বণীতির সাক্ষ্য।

## আঞ্চলিক স্বাধীনতা

কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, কোন প্রদেশ নিজের শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া তাহা কার্য্যকরী রাখিতে পারিলে উক্ত প্রদেশের স্বাধীনতা ব্যাহত করা কাহারও পক্ষে সন্তবপর নয়। কোন প্রদেশ স্বাধীন হইলে এবং অহিংস নীতি অক্ষা রাখিলে তাহার প্রভাব সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। কোন প্রদেশ বা অঞ্চল সর্বজনপ্রিয়, আদর্শ শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্ষম হইলে অক্সান্ত অঞ্চলও তাহাতে যোগ দিতে বাধা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, "ক" প্রদেশমণ্ডলের শাসনতন্ত্র সত্যই লোকহিতকর হইলে "খ" ও "গে" প্রদেশমণ্ডল নৈতিক কারণে তাহার সহিত যোগ দিতে বাধা হইবে।

#### অধিকার ত্যাগের সর্ত্ত

ধর্ম সংক্রান্ত অসহিষ্কৃত। চরমভাবে দেখা দিলে জনগণের কর্ত্তব্য সম্পর্কে গান্ধীজী বলিয়াছেন, ভীত হইয়। দেশত্যাগ করা অপেক্ষা সাহদের সহিত্ত মৃত্যুবরণ শ্রেয়। লোকাপসারণ অসঙ্গত, অবান্তব এবং অবাঞ্ছনীয়। তবে কোনস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠগণ লঘিষ্ঠদের অন্তিত্ব একেবারেই সহ্থ করিতে যদি না পারেন তাহা হইলে সরকারের পক্ষেও সংখ্যালঘুদের প্রহরী দিয়া রক্ষা করা দম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভিটামাটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বাবদ উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ এবং নৃতন স্থানে গিয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠগণ করিয়া দিতে সম্মত হন কেবলমাত্র সেইক্ষেত্রে সংখ্যালঘুগণ পিতৃপুরুষের বাসস্থল ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু পুরা ক্ষতিপুরণ না দিলে তাহাতে সম্মত হওয়া চলিবে না।

অহিংস নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই গান্ধীজী কেবলমাত্র উপরোক্তক্ষেত্রে এবং সর্ব্তে স্থান ত্যাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। তিনি বলেন জোর করিয়া স্থান ত্যাগ করান কোনক্রমেই বরদান্ত করা উচিত নয়।

## নোয়াখালি

নোয়াখালিতে গত ১০ই অক্টোবৰ হইতে প্রায় ২০০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া হইদলে বিভক্ত ২০,০০০ এর অধিক লোক অস্থান্ত থণ্ডদলের সাহায়ো ব্যাপক আক্রমণ পূর্বে হইতে পরিকল্পিত এরং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্মই আরম্ভ হইয়াছিল। আক্রমণকারীদের সর্ব্বজনমান্ত নেতৃর্দ্দ বক্তৃতা ও আক্রমণের অস্ত্রাদি সরবরাহ দ্বারা তাহাদের উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আক্রমণ সামরিক কায়দায় ও সরকার নিয়ন্ত্রিত পেট্রোলাদি সহযোগে চালান হয়। ঠিক সামরিক আক্রমণের অন্তর্গভাবে পূর্বাহ্নেই সেতু, পথ ও ডাকঘর প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

লুঠন, অগ্নিসংযোগ, ব্যাপক নরহত্যা, অসংখ্য নারীহরণ ও নারী নির্যাতন, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, বলপূর্বক বিবাহ প্রভৃতি ছিল এই আক্রমণের অন্যতম অন্ধ। এইভাবে একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এক বিশেষ রাজনৈতিক মতলব হাসিলের সর্বাত্মক চেষ্টা হয়। ইহাকে সামরিক প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে কারণ প্রত্যেকটি কাজের জন্ম ভিন্ন উপদল নিজ নিজ নেভার অধীনে পূর্বে পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী শৃঙ্খলা ও নিয়মান্থগতভাবে আক্রমণ চালাইয়া যায়। বৃদ্ধের স্থায় গুপ্তচর, সংবাদ সঞ্চয় প্রভৃতি প্রথাও পুরাপুরি অন্থ্যত হয়।

দর্বাত্মক আক্রমণের প্রথম পর্যায় স্থদপন্ন হওয়ার পূর্বে যাহাতে দংবাদ বাহিরে না পৌছায় আক্রমণকারীদের প্রাদেশিক নেতৃবৃদ্দ কলিকাতার দপ্তরে তাহার এমন স্থব্যবন্থা করিয়াছিলেন যে, আক্রমণ স্থক হওয়ার ৫ দিন পরে প্রথম উহার সংবাদ রাজধানীতে পৌছায়। ১৫ই পর্যান্ত দরকারী কর্মচারীদের নিজ্জিয়তা বিশেষ লক্ষ্যণীয়। এই আক্রমণ যে, সম্পূর্ণভাবে দান্তান্মিক রাজনীতি কার্য্যকরী, করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় আক্রমণকারীদের "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ" "মারকে লেকে

পাকিস্থান" প্রভৃতি ধ্বনির মধ্য দিয়া। আক্রান্তগণ অপর পক্ষকে কোন ভাবেই উত্তেজিত করেন নাই। ২০০ বর্গমাইল ব্যাপী প্রায় ৪০০ গ্রামের ২ লক্ষাধিক অধিবাদী এই আক্রমণের ফলে নিঃম্ব ও নিঃদম্বল হইয়া বলদ ও ক্রমিয়েরের অভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছেন।

৭ই নভেম্বর গান্ধীজী নোয়াখালি পরিভ্রমণ আরম্ভের পর হইতে আক্রমণ-কারীদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া অবস্থা শান্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু পূর্ব্ব আক্রমণের প্রচারকদল নিজেদের নেতৃত্বের অবসানের উপক্রম দেখিয়া আবার বিদ্বেষ প্রচার করিতেছেন ।

বাঙ্গলার মদনদের বর্ত্তমান অণিকারীদের দলভূক্ত কেই হাঙ্গাম। দমনের চেষ্টায় হতাহত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। তাঁহারা সমস্ত ঘটনাটি চাপা দিবার প্রথমাবিধি চেষ্টা করিয়া আদিয়াছেন। অসংখ্য আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ এবং লিখিত অভিযোগ থাকা সত্তেও বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং ব্যাপারটির বিক্বত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন নিহতের সংখ্যা মাত্র ১৮২, অপহতা নারীর সংখ্যা মাত্র ১০, বলপূর্বক বিবাহের সংখ্যা ২ এবং নারীধর্ষণ আদে হয় নাই। বলপূর্বক ধর্মান্তর প্রচুর হইয়াছে। একথা তিনিও স্থীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

## বিহার

গত ২৫শে অক্টোবর নোয়াখালির ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাপরায় প্রথম বিচ্ছিন্ন হান্ধানা হয়। পরে উহা আরও কয়েকটি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। আক্রমণকারীদের মধ্যে পূর্বপরিকল্পিত সংগঠন বা রাজনৈতিক নেতৃরুদ্দ কর্তৃক পরিচালনার কোন লক্ষণ ছিল না। উত্তেজনা ও ক্রোধের বশে তাহারা "নোয়াখালিকা বদলালেও" ধ্বনি সহ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালায়। তাহাদের আক্রমণের মধ্যে কোথাও সামরিক নীতি, নিয়ম বা শৃষ্খলার কিছুমাত্র চিহ্নও ছিল না।

বাাপক নরহত্যা লুঠন ও কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীহরণের সংবাদও পাওয়া যায়। বিহারের মন্ত্রীমঙলীর হাঙ্গামা দমনের তৎপরতা কংগ্রেদ আদর্শের সম্মান অক্ষা রাখিতে সমর্থ হয়। ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ২৫শে তারিখেই পাটনায় প্রকাশিত হয় এবং ২ দিনের মধাই ভারতের সর্ব্বিত্র পৌছে। আক্রমণ-কারীদের নিকট হইতে পুলিশ ২ দিনের মধ্যেই প্রচুর অস্ত্র কাড়িয়া লয়।

৪০০০ বর্গমাইল স্থানের প্রায় ৩ লক্ষ অধিবাদী বিহারে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক নিরাপ্রয় হইয়া পড়িয়াছে। কিছে কংগ্রেদ সরকারের স্থাবস্থায় তাহারা পুনর্বাদিরের পথে জ্বত অগ্রসর হইয়াছে। কংগ্রেদ মন্ত্রীসভার একাস্ত চেষ্টায় সাতদিনের মধ্যে হাঙ্গামা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়।

হাঙ্গামা নিবারণের জগ্র বিহারের প্রধান মন্ত্রী এবং অক্সান্ত সচিবগণ ২৭শে তারিথের মধ্যে ঘটনাস্থলে গিয়া হাঙ্গামা নিরময় না হওয়া পর্যান্ত সেথানে অবস্থান করেন। কংগ্রেসের অন্ততম প্রেষ্ঠ নেতা পত্তিত জহরলাল নেহক এবং প্রীক্তয়প্রকাশ নারায়ণ ২রা নভেম্বর এবং ৪ঠা নভেম্বর তারিথে উপক্রত অঞ্চলে গিয়া নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও উত্তেজিত জনতা

শান্ত না হওয়া পর্যান্ত চারিদিক ভ্রমণ করেন, ফলে আর কোন হাঙ্গামা হয় নাই।

কংগ্রেনী মন্ত্রীনভা এবং নেতৃরুন্দই আক্রান্ত সম্প্রদায়ের দল নির্বিশেষে সকল নেতাকেই শান্তি প্রতিষ্ঠান্ব সাহায্য করিয়াছেন। কংগ্রেদী মন্ত্রীনভা একবারও ঘটনার গুরুত্ব হ্রান বা সত্য গোপনের চেটা করেন নাই। বিহারের প্রধান মন্ত্রী নাহসের সহিত সত্য উদ্ঘাটন করিয়া বলিয়াছেন যে, অসংখ্য লোক হতাহত হইয়াছে। হাঙ্গামা দমনের সময় সরকার কর্তৃক গুলী বর্ষণের ফলে প্রায় ৪০০ হিন্দু নিহত হইয়াছে। ৫,৫৫১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ৭৯১২টি মামলা দায়ের করা হইয়াছে। আরও ৮০০০ অভিযোগের তদন্ত চলিতেছে। সর্বাসমেত প্রায় ৬০,০০০ লোক এই সকল ব্যাপারে অভিযুক্ত হইয়াছে। নারীহরণের অভিযোগ মামদোতের নবাব ও অন্তান্থ কেহ কেহ করিয়াছেন বটে কিন্তু প্রমাণ উপস্থিত করিয়া তাহাদের উদ্ধারের জন্ত সরকারের কার্য্যে সাহায্য করিতে কেহই আগাইয়া আসেন নাই।

সরকারের চেষ্টায় ৩ জন নাগী উদ্ধার হইয়াছে।

কংগ্রেসকর্মিগণ প্রদেশের সর্বত্ত হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই চেষ্টায় প্রায় ২০০ কংগ্রেসকর্মী হতাহত হইয়াছেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বপক্ষে বিহারে কোন আন্দোলন নাই। গান্ধীজী এবং পণ্ডিত নেহরু হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার মন্ত্রিসভা পর্যান্ত সকলেই নৃশংনতার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। পণ্ডিত নেহরু বোমাবর্ষণের প্রস্তাব করার পূর্ব্বেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হাঙ্গামা দমনের উদ্দেশ্তে গুলীবর্গণের আদেশ দেন। অত্যাচারিদের পুনর্ব্বসতি ও সমন্ত্রমে বসবাসের জন্ম সরকার ও জনসাধারণ স্ববাবস্থা করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা আশ্বন্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গলার ন্থায় রেশন বন্ধের ব্যবস্থাকে পুনর্ব্বসতি বলিয়া চালাইবার কোন চেষ্টা বিহারে নাই।

# পদ্দীসমাজকে ক্লেদমুক্ত ও শুভ্র-স্থানর করাই গান্ধীজীর সাধনা সংগঠনের পথে মহাত্মা গান্ধীর পুনর্ব্বসতি পরিকল্পনা

মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালিতে আদিবার পর বহুগ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া পুনর্বসতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়ে সংগঠন কার্যাও চালাইয়া যাওয়া দ্বির করিয়াছেন। তাঁহার চিন্তাধারার মধ্যে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথার মধ্যে একটি বিষয় স্কন্পট হইয়া উঠিয়াছে যে, সর্বহারা মাস্ত্রগুলিকে গৃহে পুন:সংস্থাপিত করিবার সঙ্গে সঙ্গের ছারাই ভাহা সম্ভব। সেই জন্মই তিনি কর্মীদের বার বার এই কথাই বলিয়াছেন—আর বিলম্ব নয়, গঠনকার্যা স্ক্রুক করিয়া দাও। তাঁহারই প্রেরণায় বিভিন্ন কেন্দ্রে শীনতী স্থাত্মতা কুপালনি, শ্রীকান্ত গান্ধী. শ্রীপোরীন বস্থা, শ্রীমতী আভা গান্ধী ও আরও অন্যান্ম বহু কর্মী বিভিন্ন গোমা কেন্দ্রে গঠন-মূলক কার্য্যে আহ্বনিয়োগ করিয়াছেন। গঠনমূলক কার্য্যের প্রধান কেন্দ্র করিয়ালিত হয়।

গান্ধীজী ৫ দিন চণ্ডীপ্রে ছিলেন। সেথানে পূর্বে হইতেই কিছু কিছু প্রাম সাফাইয়ের কাজ স্থক হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও রাস্তা তৈরী, প্রারী সাফ, অসহায় লোকের ধান কাটিবার সাহায়্য করা প্রভৃতি কার্জ চলিতেছিল। পৌছিয়াই গান্ধীজী সেয়ানের ভারপ্রাপ্ত শ্রীসৌরীন বহুর নিকট ৫ দিনের কর্মস্চী চাহিলেন। এই ৫ দিনের ৩ দিন ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত শ্রীষ্ত বহু গান্ধীজীর কাছে কাছে থাকিয়া গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রাহণ করেন। ইহার মধ্যে একদিন গ্রাম-সেবা-সজ্জ্বের সভা হয়। হিন্দু ও

মুসলমান উভন্ন সম্প্রদায়ের ৬৮ জন লোক লইয়া গ্রাম-দেবা-সঙ্গ গঠিত হইয়াছে।

গান্ধীজী পানীয় জল পরিষ্কার রাথিবার উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞার দেন। তিনি গ্রাম-দেবা-সজ্যের কর্মীদের উদ্দেশ্যে চণ্ডীপুরে বলেন—"এখানে শুধু আমি আজ একটি বিষয়ের উপরই জোর দিব, তাহা হইল পানীয় জলের সমস্তা। এই পানীয় জলের আমি যে অবস্থা দেখিতেছি তাহান্তে উহা ব্যবহারে কেন লোকের রোগ হইবে না? এক পুষ্করিণীর মধ্যে সমস্ত কিছুই করা হয়। গ্রাম-দেবা-সজ্য আগে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করুন!" তিনি বলেন যে, প্রত্যেক রেলভয়ে ইেশনে ফিন্টারের যে ব্যবস্থা আছে. সেভাবে জল ফিন্টার করিয়া লইলে চলিতে পারে। পুষ্করিণীর ধারে ধারে কৃয়ার মতও খনন করিয়া লইতে বলেন।

প্রদারিণীর তলদেশের সমান পর্যান্ত যদি থোলা যায়, সেই তলদেশ হইতে জল চোয়াইয়া আপনি কৃয়া ভর্তি হইয়া যাইবে। সেই জল পরিষ্কার এবং পানীয়ের উপযোগী হইবে। তাহা স্থসংরক্ষিত করিতে হইবে। ইহার পর বলেন যে, যাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক তাঁহারা কেন প্রত্যেক বাড়ীতে টিউক ওয়েল বলাইবেন না ? ইহাতে থরচ এমন কি বেশী ? শ্রীরামপুরে তো মাত্র সওয়া শো টাকায় টিউবওয়েল হইয়াছে। তিনি বলেন, "পানীয় জলের বিষয়টি লইয়া পরের দিন হইতে কাজ স্থক্ষ কর।" ইহার পর তিনি শ্রীযুত্ত বস্থকে প্রত্যেক দিনই ঐ একই বিষয়ে বলিতে থাকেন। তিনি শ্রীযুত্ত সতীশ দাশগুপু মহাশয়ের কাছে বলেন। গান্ধীজীও এই বিষয় তাঁহার কাছে বলেন এবং ইহার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সতীশবাবু এ বিষয় লইয়া বিশেষভাবে চিন্তা করেন যাহাতে সহজে লোকের পানীয় জলের ব্যবস্থা হইতে পারে। পুক্রিণী সাফাই করিবার জন্ম গ্রাম-সেবা-সঙ্গু বৈঠকে প্রস্তাব করে এবং শাফাইয়ের ক্ষ্তু উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

একটি মস্ত বড় প্রশ্ন দেখা দিয়াছে যে তাঁতি, কামার, ছুতার, জেলে, দৰ্জি,

ইত্যাদি শিল্পীরা কর্মহীন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উপায় কি হইবে ? সরকার হইতে তাহাদের ব্যবদার জন্ম মাত্র তুই শত টাকা এককালীন সাহায়া করিবেন। সকলেই কিন্তু তুই শত টাকা পাইবে না, তাহাদের উপায় কি হইবে ? সরকার যে সাহায়া করিবেন গান্ধীজী তাহার উপরেও টাকা যোগাড় করিয়া দিবেন—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন। কিন্তু তিনি বলেন, "আমি তো ভিক্ক হইতে দিব না, আপনাদের প্রত্যেক বৃত্তিধারীর মধ্য হইতে অথবা গ্রামের কোন ভাল লোকের মধ্য হইতে এই টাকার জিম্মাদার হইতে হইবে। এই টাকা হইতে তাহারা ব্যবসা চালাইবেন এবং ব্যবসার লভ্যাংশ হইতে ধীরে ধীরে সেই সমস্ত টাকা শোধ দিয়া দিবেন।"

তাতিদের সম্বন্ধে তিনি বলেন, তাঁতিরা তো নিয়মিত ভাবে মিলের স্তা পান না। ২।১ মাদ অস্তর অস্তর স্তা পান; এই অবস্থায় তাঁহারা গবর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকায় তাঁহাদের আজ এই হরবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা আজ যদি চরকার স্তা পান তাহা হইলে দেই স্তা কি বুনিবেন? যদি তাঁহারা চরকার স্তা বুনিতে চান তবে আমি ভাল তূলার ব্যবস্থা করিতে পারি।

একজন বলেন, উহাতে তে। আমাদের পোষায় না। তাহার কারণ দরের স্তার নরম পাক এবং অসমান হওয়ার দরুণ স্তা ছি ড়িয়া যায়, যার ফলে রোজগার কম হইয়া যায়। গান্ধীজী বলিলেন, "আচ্ছা চরকার স্তা যদি দোতার করিয়া পাকাইয়া দেয় তবে তো শক্ত হইবে?" সঙ্গে নাতনি মহু গান্ধীকে ডাকিয়া কেমন করিয়া চরকা হইতে সহজে ভবল তার পাকাইয়া শক্ত স্তা হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন।

উপরস্ক গান্ধীজী একথাও বলিলেন, আচ্ছা তোমরা বলিতেছ যে, জায়ের পরিমাণ কম হইবে কিন্তু আমি বলি যে, না আয়ের পরিমাণ কম হইবে না। তোমরা মিলের স্তা কখনও পাও কখনও পাও না—যখন পাইনা তখন তো একেবারেই বসিয়া থাক এবং কাজ বন্ধ হইয়া যায়। তখন যে তাঁতি খদর ব্নিবে দে তাঁতি যদি নিয়মিত মাদে ২০১ আয় করিয়া যায় একদম বদিয়া না থাকিয়া, তাহা হইলে কি তাহার আয়ের মাতা ঠিক রহিল না? তাঁতি ভাইয়েরা তাহাদেরই ভুল স্বীকার করিয়া লইল এবং দোতারি স্থতা পাকাইয়া দেখাইতে, তাঁতিরা দে রকম স্থতা পাইলে ব্নিতে পারিবে বলিয়া স্বীকার করিল।

এই ভাবে বিভিন্ন উপায়ে সর্বহারা গ্রামবাসীদের প্নর্বস্তির ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নৃতন ভাবে নৃতন জীবন যাপনের ব্যবস্থার কথাও ভাবিতেছিলেন। শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়কে এ বিষয়ে তিনি তাঁ হার দক্ষিণ হস্তরূপে পাইয়াছেন।

এতদঞ্চলের মান্ত্ররা রান্তার উপর পায়খানা করেন না বটে কিন্তু পায়খানার যে ব্যবস্থা দেখা গিয়াছে, দেই পায়খানার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসমত বা বিজ্ঞান সমত কিছুতেই বলা যায় না। ইহার জন্ম একরকম নৃতন ধরণের স্থানিটারী পায়খানা মাটিতে গভীর গর্ভ করিয়া অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পাশ দিয়া ফুটা করিয়া তাহার গ্যাস বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। এই রকম একটি পায়খানা চণ্ডীপুরে মহাত্মাজীকে দেখান হইয়াছে। তিনি তাহাতে খুনী হইয়া সমতি দিয়াছেন। একটু ক্রটি যাহা ছিল তাহা সংশোধনও করিয়া দিয়াছেন। এই পায়খানা যাহাতে ঘরে ঘরে বিনাধরচায় তৈরারী হয়, চণ্ডীপুরের গ্রাম-সেবা-সজ্ম ও মাসিমপুরের গ্রাম সেবা-সজ্ম চেষ্টা করিতেছেন।

পুনর্কাসতির সঙ্গে এই সমস্ত গৃহহারাদের ঘর দরজা বা বসতি কিরুপে বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যসমত ধরণের হইবে সে কথাও গান্ধীজী ভাবিয়াছেন।

এমন কি একটি প্রার্থনা সভায় একথাও বলেন, "আমি সাহাপুর হাটের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম, সে সময় হিন্দু-মুসলমানের ভীড় ছিল। সকলেই হাটে বেচা কেনা করিতেছে এবং আপন আপন কর্মে রভ দেখিয়া আমি মনে বিশেষ আনন্দ পাই। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইয়াছে যে, আজ যদি আমার হাতে কোন ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে এই হাটের ব্যবস্থা আরও স্থল্পর করিয়া স্থান্থলার করিয়া দিতাম যাহাতে লোকেরা বেশ আরামে ঠেসাঠেসি না করিয়া শৃঙ্খলার সহিত বেচা কেনা করিতে পারিত এবং মামুধের চলাচলের রাস্তাও ভীড়ে ঠেসাঠেসি হইত না।"

গান্ধীজীর এই কথার বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আজ এক নোরাখালি হইতে তিনি সারা ভারতের আদর্শ পল্লীর কথা ভাবিতেছেন এবং এথান হইতে তাহার উদাহরণ দেথাইতে চান। প্রতিটি মান্থ্যের জীবন্যাপন প্রণালী স্বচ্ছন্দ, সরল এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দারিদ্রাহীন হইবে এবং তিনি গঠনমূলক কাজের উপর বিশেষ জোর দিয়াছ্ছন কেবল মাত্র এই জ্ব্রুই। সমস্ত পল্লী-সমাজকে আজ তিনি ক্লেদমূক্ত ক্লরিতে চান। প্রত্যেকের জীবন্যাত্রার প্রণালী এমন হইবে যে, পল্লী সমাজের প্রতিটি মান্ত্র্য জ্ঞানী, সাহসী, স্ফেচিসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হইবে। সমাজের প্রতিটি মান্ত্র্য জ্ঞানী, সাহসী, স্ফেচিসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হইবে। সমাজের প্রতি মান্ত্র্যকেই তিনি মৈত্রীবন্ধনে বাঁধিতে চান; সমাজের বিভিন্ন মান্ত্র্যের মধ্যে যে তীত্র বৈষম্য ও ভেদাভেদ রহিয়াছে এবং একে অন্তর্কে গ্রাস করিয়া নিজে কেমন করিয়া ভাল থাইবে, ভাল পরিবে এই চিন্তার পরবশ হইয়া একে অন্তের বুকে ছুরি মারিতে বিধা ঝের করিতেছে না। গান্ধীজী এই সমস্ত বিষ নই করিয়া নৃতন সমাজ ব্যবস্থার পরিকল্পন। করিয়াছেন এবং হাতে-নাতে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্তা চেষ্টাও করিতেছেন।

অস্থতা দূর করিবার জন্য কর্মীরা পূর্বে হইতেই আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। সর্বজাতিকে লইয়া একত্রে ভোজের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই ভোজে স্ত্রীলোক ও প্রুষরেরা একত্রে বিদয়া আহার করিলেন এবং ধোপা ও মালীরা পরিবেশন ও রন্ধন করিলেন। কোনরূপ মহোৎসব করিয়া নয়, একেবারে পংক্তি ভোজন উদ্দেশ্যে। কিন্তু অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেল যে, পূর্ক্ষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে অস্থ্রতা সন্ধন্ধে গোড়ামী বেশী। বান্ধান,

বৈষ্য ও কায়ন্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের হরিজনদের সাথে একত্রে ভোজনে ব্যাইতে রীতিমত কট পাইতে হইয়াছে। সতীশবাব্র অধীনে যতগুলি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে কয়েকটি কেন্দ্রে এইরপ পংক্তি ভোজনের ব্যবহা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এইরপ অজ্ঞতা ও গোঁড়ামী দেখিয়া যাহাতে তাহাদের মধ্য হইতে এই মানি দ্র হইয়া যায়, তাহার জন্ম চণ্ডীপুরে স্ত্রীলোকদের সাথে গান্ধীজীকে লইয়া একটি বৈঠক করা হয়। গান্ধীজী স্ত্রীলোকদের পাথে গান্ধীজীকে লইয়া একটি বৈঠক করা হয়। গান্ধীজী স্ত্রীলোকদের এই বৈঠকে প্রথমে তাহাদের সাহদী ও পবিত্রমনা হইতে বলেন। তিনি সীতার উদাহরণ দিয়া বলেন, 'সীতা রাবণের প্রীর মধ্যে একাই ছিলেন। ছট রাবণ তাহাকে কতবার উৎপীড়ন করিবার চেটা করিয়াও বিফল হইয়াছে। কোন্ শক্তিবলে তিনি এতবড় ছন্ধতকারীর হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছেন? নতীত্বই নারীর ভূষণ ও একমাত্র রক্ষাকবচ। সীতার অন্তর একদিকে হংনাহনী ছিল এবং আর একদিকে পবিত্র নতীত্ব তেজে প্রদীপ্ত ছিল। এই তেজ তাহাকে নকল অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। আপনাদেরও আজ নীতার মত তেজস্বিনী হইতে হইবে।'

অস্গৃতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বড়ই তৃ:থের ও লচ্জার বিষয় যে আজ হিন্দু সমাজের মধ্যে কুষ্ঠ রোগের মত এই ব্যাধি দেখা দিয়াছে। বছধা বিভক্ত হিন্দু সমাজ আজও এই পাপ পোষণ করিয়া আসিতেছে বিনয়াই হিন্দু সমাজের এই অধ:পতন দেখা দিয়াছে। তিনি বলেন, যেমন কোন বস্তু দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তবে সেই প্রসাদ গ্রহণ করা হয়, তেমনি আমরা যে অন্ন ভোজন করি তাহা হরিজনদের দারা স্পর্শ করাইয়া আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং স্ত্রীলোকেরাই গৃহক্রী, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ভিতর হইতে এই পাপ দূর করিতে পারেন। তাঁহারা যদি এই পাপ দূর করিয়া দেন তবে সতাই ইহা দূর হইবে। তিনি স্বাইকে উহা দূর করিবার জন্ম বিশেষভাবে অন্থুরোধ করেন।

## মহাত্মার আজন্ম সাধনার চরম পরীক্ষা জনবিরল পল্লীর পথে তীর্থযাত্রা

সমগ্র বদনমগুলে কঠোর রুদ্ধু সাধনের দীপ্তি অস্তরে দৃঢ় পণ, হয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ নাশ করিব, না হয় এই নোয়াখালির মাটিতে জীবনের সমাধি দিব। 'যাহারা মার খাইয়াছে তাহারা যেমন মৃত এবং কাপুরুষ, আর যাহারা মরিয়াছে তাহারাও সেরপ মৃত এবং কাপুরুষ। উভয়ের মধ্যেই ত্ইরকম ভীতি বর্ত্তমান ছিল।' গান্ধীজী এই ভয় দূর করিয়া উভয়েকই বাঁচাইতে চাহিয়াছেন। এই সংকল্প লইয়াই তাহার যাত্রা।

নগ্নপদে মহাত্মা গান্ধী তীর্থযাত্রায় চলিয়াছেন। তীব্র শীতের প্রাতে শিশির-সিক্ত হর্বাদল ও কর্দমাক্ত পল্লীপথে নগ্ন পদে মহাত্মাজী চলিয়াছেন। কঠে তাঁহার শান্তি ও মৈত্রীর বাণী, হৃদয়ে অসীম বিশ্বাস, মৃথমণ্ডলে কঠোর সংকল্পের দীপ্তি। প্রান্তিবোধ তাঁহার নাই, সদা আনন্দময়, সদা হাস্তময় তাঁহার মুথমণ্ডল।

এতদিন বিশ্ববাদী দেখিয়াছে ক্ষমতামত্ত রাজশক্তির দম্ভ ধূলিদাৎ করিয়া মৃক নিপীড়িত জনগণের উপর অন্তায় ও অবিচারের প্রতিকারের জন্ম এই ক্ষীণকায় সত্যাগ্রহীর অভিযান। যেদিন এই আত্মিক তেজোদীপ্ত যোদ্ধা ছিলেন অগ্রণী, কিন্তু তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। সেদিন তাঁহার পশ্চাতে ছিল শত সহস্র লক্ষ নিরম্ভ অহিংস পদাতিক।

নোয়াখালির পদ্লীপথে মহাম্বাজী চলিয়াছেন একা, বাস্তব পটভূমিকার উপর আজন্ম সাধনাব চরম পরীক্ষা করিতে। "একলা চলরে" তাঁহার অস্তরের স্বতঃক্ত্র বাণী মন্ত্র। চলার পথে 'গুরুদেবের' এই সঙ্গীতটি হইল তাঁহার প্রেরণার উৎস। রোষহীন ক্ষোভহীন ভয়লেশহীন, অস্তরে সকল মানসিক-বিশার মুক্ত মহাম্মার তীর্থযাত্রা স্থক হইল। তৃণের চেয়েও নিরহন্ধার;

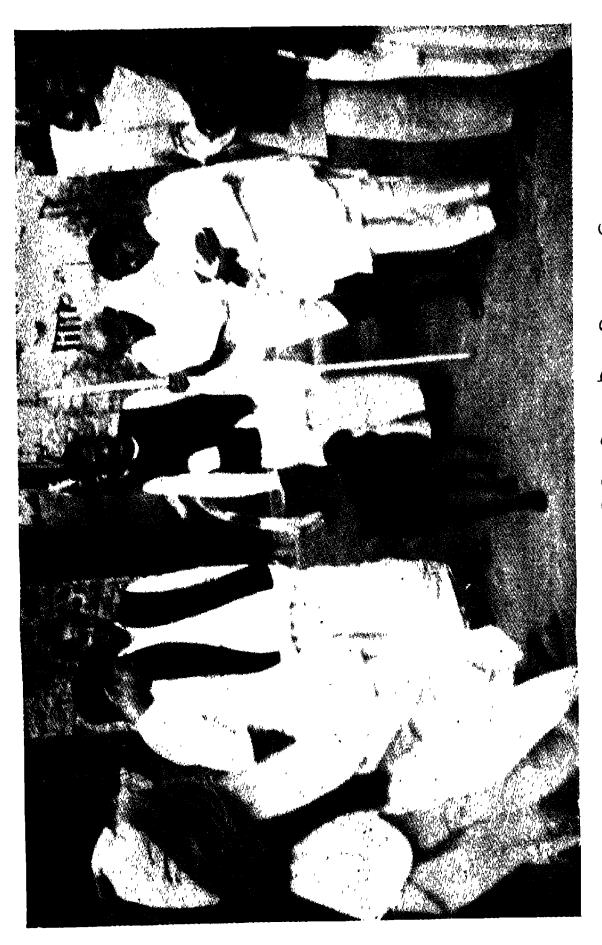

नका क्रिएटाइन। শীম্তী মুমু ও সাংবাদিকগণসহ গান্ধিজী সঙ্গী কুকুরটির প্রতি

তক্র চেয়েও সহিষ্ণু, সকল মানবের প্রতি করুণার প্রতিমৃর্ত্তি মহাজ্মা গান্ধী মনে ও মৃথে ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে করিতে চলিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ অভিনব। ইহার পুর্বেব তিনি অনেকবার সত্যাগ্রহ করিয়াছেন। দেশবাসীর প্রতি সরকারের অবিচারের প্রতিকারের জন্ম তিনি পূর্কে অনেকবার তাঁহার অহিংসার অন্ধ হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রতি বারই তাঁহার প্রতিপক্ষের রূপটা তাঁহার সমক্ষে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। 'আমার দেশবাদীর প্রতি এই অক্সায় করা হইয়াছে, আমি আমার অহিংসার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই অক্তায়ের প্রতিরোধ করিব, আমার দেশবাসীকে এই অবমাননার হাত হইতে রক্ষা করিব।' কিন্ধ এবার গান্ধীজী অভিযান স্থক করিয়াছেন দেশবাদীর প্রতি সরকারের কোন অবিচারের প্রতিবাদে নয়। এবার তিনি নিজেকে এবং নিজের অমুস্ত অহিংসার চরম পরীক্ষা করিতে চলিয়াছেন। স্থতরাং এই তীর্থযাত্তার তাৎপর্য্য অপরিদীম। একথাই মহাত্মা গান্ধী একদিন নিস্তন্ধ সন্ধ্যালোকে পল্লীর পথে পায়চারি করিতে করিতে তাঁহার এক একান্ত অন্তর্ক পার্শদের কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন। মহাত্মাজী তাঁহাকে বলেন, "এগার আমার পরীক্ষা বড় কঠোর; আমার দায়ত্ব অসীম। পূর্বের আমি যতবার সভাগগ্রহ করিয়াছি, প্রতিবারই আমার সমক্ষে একটা স্থস্পষ্ট অক্যায়ের প্রতিমৃধি ছিল। সরকারের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল, আমি সেই অন্তায়ের প্রতিকারের জন্তই অহিংদ সংগ্রাম করিয়াছি। দেই সংগ্রামে আমি পুরোভাগে গিয়া माँ ए। इति । जारात भारत पड्डिंक इटेंड जामात निशृशै । जिन्नवामीता আ নিয়া দাঁড়াইয়াছে।"

"আমি ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলেও ইহাদের সারিধ্য আমাকে অনেক সান্তনাও শক্তি জোগাইয়াছে; কিন্তু আজু আমি যে সভাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছি তাহার রূপ সম্পূর্ণ অক্ত। আমি সরকার অক্ষিত কোন্ অবিচারের প্রতিকার করিতে ৰাইতেছি না! কাহারও বিশ্বদ্ধে আমার শভিষোগ নাই। আমি পরীকা করিয়া দেখিব আমি দারাজীবন যে অহিংদার দাধনা করিয়া আদিয়াছি দেই অহিংদা ধারা আমি মায়্ষের মনের আমায়্ষিকতা দ্র করিতে পারি কিনা। মায়্রে মায়্রে যে হানাহানি, মায়্রে মায়্রে যে হিংদা-দের, মায়্রুর হইতে মায়্রেরে যে ভয় বিরাগ, দেই বিকার মায়্রেরে মন হইতে দ্ব করিতে আমার অহিংদা কতটা কার্য্যকরী, আমি জীবন দায়াছে তাহাই ্যাচাই করিয়া যাইব। একাজ বছতে মিলিয়া করার নয়, কাজেই আমাকে একাই এই পরীক্ষা করিতে হইবে। ভাই আজ আমি একা চলিয়াছি। আজ আমার পশ্চাতে আমার পাশে শতদহত্র অয়্রাজন নাই, কেবলমাত্র ঈশ্রের দেওয়া শক্তির উপরই আমাকে নির্ভর করিতে হইবে। তাই আমাকে জনগণের মাঝে অগ্রদর হইতে হইবে হিংদা-দেয়ে বিমৃক্ত অন্তর লইয়া। আমার অন্তরে কোন কল্ম থাকিলে আমার দাধনা বার্থ হইবে। তাই আমি দীনভাবে ঈশ্রের নিকট প্রার্থন। করিতেছি তিনি যেন আমার মন হইতে সকল কালিমা দ্র করেন, আমার আস্মায় যেন তিনি শক্তি দান করেন।

ইহাই আমার তীর্থযাত্রা। সকল সংস্কার-মৃক্ত হইয়া সক্ষম দান করিতে করিতে দীনভাবে নয়পদে তীর্থস্থলের দিকে অগ্রসর হওয়াই ভারতের তীর্থ-যাত্রীর আদর্শ। তাই আজ আমি নয়পদে চলিয়াছি, আমার তীর্থ পরিক্রমায়।"

# মৈত্রী স্থাপনের উদ্দেশ্যে গান্ধীঙ্গার আকুল আবেদন

নোয়াথালির গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া স্থানীয় হিন্দু ও ম্দলমান অধিবাসীদের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রত্যেকটি খুটিনাটির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ইহাই স্কম্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, এক সম্প্রদায়ের লোক সাময়িকভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও বছ কালের উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতার ভিত্তিতে তিলে তিলে গ্রাম্য জীবনে যে সমস্ত ব্যবস্থা অভিন্নভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল একেবারে তাহার মনে নিষ্ঠুর আঘাত লাগিয়াছে। নোয়াথালির হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে সকলেই আজ এক ভীষণ দামাজিক, অর্থ নৈতিক ও পারিবারিক বিপদের দমুখীন হইয়াছে। যে অক্তায় তাহাদের আজ এই বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে, তাহাদের ভ্রাতৃত্বের নিবিড় সম্পর্ক নষ্ট করিয়াছে, সেই অন্তায়কে নিমুল করিবার জন্ত গান্ধীজী নোয়াখালির অথাত পল্লীপ্রান্তে অভিযান চলাইয়াছেন। শান্তি ও মৈত্রীর বাণী তাঁহার কঠে। গ্রামের অধিকাংশ লোকই সরল ও অশিক্ষিত। তাহারা যদি কোন অক্সায় করিয়া থাকে তবে তাহা তাহাদের দোষ এ কথা বলা যায় না। তাহাদের অজতার স্থােগ লইয়া তাহাদের মনে এমন বিষক্রিয়া করান হইয়াছে, যাহার ফলেই তাহারা একটা তুষর্ম করিয়া ফেলিয়াছে। গান্ধীজী তাই এই অশীতিবর্ষ বয়সে দারুণ শীতের প্রভাতে হিম শীতল শিশিরসিক্ত ঘাদের উপর দিয়া আঢ়ষ্ট নগ্নপদে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরের ঘরে ঘরে আকুল আবেদন জানাইয়া ফিরিতে থাকেন। সেবা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া কর্ম ও ধর্মসহিষ্কৃতার মধ্য দিয়া পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য সকলকে অমুপ্রাণিত করিতে থাকেন।

তিনি বলেন যে, যদি কেহ দোষ করিয়া থাকে ভবে ঈশ্বর তাহাকে সাজা

দিতে পারেন। মান্ন্য মান্ন্যকে কি সাজ। দিতে পারে। প্রত্যেক মান্ন্রই তো কিছু না কিছু দোষ জীবনে করিয়াছে, ঈশারই একমাত্র মান্ন্যের দোষ ক্ষমা করিতে পারেন। সেইজন্ম যে অন্তায়ের গ্লানি উভয় সম্প্রদায়কে কল্বিত করিয়াছে, উভয় সম্প্রদায়কে ধ্বংসের মুখে সমর্পণ করিতে বসিয়াছে, সেই অবশ্রমাত্রী ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মহাত্মাজীর প্রদর্শিত প্রথই একমাত্র বাস্তব পথ।

গান্ধীজী প্রত্যেক প্রার্থনা সভায় প্রত্যেহ এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বিলয়াছেন—আমি কাহাকেও শান্তি দিতে বা বিব্রত করিতে আসি নাই, আমি আসিয়াছি—শান্তি ও মৈত্রী স্থাপন করিতে, হদয়ে হদয়ে মিলন ঘটাইতে।

তিনি এই শান্তি ও মৈত্রীর বাণী শুধু মৃথে শুনাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দু ও মৃসলমান নির্কিশেষে সকলের সেবার মধ্য দিয়া তাহা বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার মহান্ত্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

কোন মুদলমান ভাই যদি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে না ডাকেন অথবা তিনি যদি আমার দেবা গ্রহণ না করেন, তবুও আমি দকলের দারে দারে দ্বরিব, যাচিয়া তাহাদের দেবা করিব। কর্মীদেরও তিনি বলিয়াছেন—তোমরা মুদলমান ভাইদের গ্রামে যাও ও তাহাদের দেবা কর। তাহাদের ব্রাইয়া দাও যে, তোমরা যথার্থই তাহাদের ভভাকাজ্জী প্রতিবেশী। দেইজ্মুই দেখিয়াছি যভই তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়াছেন তাঁহার পথে কোন বাধা বিপত্তি আসিলে তিনি হাদিমুখে ও আনন্দের সহিতই তাহা বরণ করিয়া লইক্লাছেন।

# **চণ্ডীপুর**

ংরা জাতুয়ারী গান্ধীজী তাঁহার গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিক্রমণের পথে ঐতিহাসিক ঘাঁলা ক্রক করেন। ২রা জান্থারী শুক্রবার সকাল সাড়ে সাড়টায় গান্ধীজী জ্রীরামপুর ত্যাগ করেন। ত্ইস্থানে পূর্ব ব্যবস্থান্থায়ী তাঁহাকে একটু করিয়া বসান হয়—সে কিন্তু বিপ্রামের জন্ম নহে। তিনি নয়টায় চণ্ডীপুর পৌছেন। এডটা হাঁটিয়া আসিবার পরও তাঁহাকে ক্লান্ড দেখা যায় নাই।

অপরাহে প্রার্থনায় গান্ধীজী গ্রামের গঠনমূলক কার্য্য সম্পর্কে উপদেশ দেন। সান্ধ্য ভ্রমণের সময় চেঙ্গীরগাঁও গিয়াছিলেন। গান্ধীজী ৬ই জামুয়ারী পর্যান্ত চণ্ডীপুরেই অবস্থান করেন।

তরা জাহুয়ারী প্রাতে গান্ধীজী সাড়ে সাতটায় গ্রাম ভ্রমণে বাহির হইয়া
নমংদের, মজুমদারদের ও দেদিগের দগ্ধ বাড়ীগুলির ভিতর দিয়া ঘ্রিয়া ৮-২৬
মিনিটে ফিরিয়া আসেন। ঐ দিন অপরাহে চণ্ডীপুর ও চেন্দীরগাঁওয়ের প্রায়
তিনশত স্ত্রীলোকের এক সভায় তিনি তাঁহাদের নির্ভীক হইতে উপদেশ দেন
এবং সীতা ও দ্রৌপদীর পতিব্রতা ও আদর্শ তাঁহাদের সশ্ম্থে তুলিয়া ধরেন।
অস্পৃশ্রতা নিবারণের উপর বিশেষ জাের দিয়া গান্ধীজী বলেন যে, অস্পৃশ্রতা
বর্জন না করিলে ধর্মপালন হয় না। অশন বস্নে সাবলম্বী হওয়ার জন্মও
তিনি উপদেশ দেন।

৪ঠা শনিবার প্রাতে ভ্রমণকালে চেন্দীরগাঁওয়ে একটি বিশ্বালয় প্রান্ধণে উপস্থিত জনসাধারণের সহিত শিক্ষার ধারা ও ব্নিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে বলেন। অপরাহে গ্রাম সেবাসজ্যের বৈঠকে পুনর্গঠন ও পুনঃসংস্থাপন সম্পর্কে আলোচনা হয়। গ্রামের পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিবার নানা উপায় সম্পর্কেও আলোচনা হয়। তিনি ইচ্ছাপ্রকাশ করেন যে, তিনি থাকিতে থাকিতে একটা কিছু উপায় উদ্ভাবিত হয় যাহাতে শুদ্ধ জল পাওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে। এইদিন হাটখোলায় প্রার্থনা সভা হয় এবং এই সভায় মুসলমান জনসাধারণও উপস্থিত ছিলেন।

শনিবার গান্ধীজী শযাগত্যাগ করেন রাত্রি ২॥ টার সময়। কিছুদিন হইতেই তিনি রাত্রি ওটায় উঠিয়া কাজ আরম্ভ করিতেছিলেন। ররিবার আরও পূর্কে উঠেন—হাতের কাল শেষ করিবার জন্ত। ঐ দিন সকালে বিহারের মন্ত্রী ও কর্মচারীদের সহিত আলোচনা করেন ও জন্ত গ্রামে একটি বিজ্ঞালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অপরাহে চতীপুরের হাটখোলার এক মৌলভী সাহেবের আমন্ত্রনে তিনি প্রার্থনা সভায় উশস্থিত হন। মৌলভী সাহেবের পূর্বের ত্ইবার নিমন্ত্রণেও অধিকসংখ্যক মুসলমান যোগ দেন নাই। বিশেষভাবে আছত সভায়ও মুসলমানের সংখ্যা কম দেখিয়া গান্ধীজী বলেন—মুসলমান ভাইরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে লইতে পারিতেছেন না। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে তিনি তাহা নির্মূল করিতে চাহেন, মুসলমানগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লউন। তিনি সত্যই তাঁহাদের শত্রু অথবা মিত্র। যদি মুসলমানেরা তাঁহার কাছে না আসেন তবে তিনি নিজেই যাচিয়া তাঁহাদের কাছে যাইবেন, তাঁহাদের পথঘাট সাফ করিবেন, তাঁহাদের সেবা করিবেন। তিনি একলা চলার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিজ বৃদ্ধিমত তাঁহাদের সেবা করিয়াই যাইবেন।

রবিবার সকালে গান্ধীজী গ্রামে ভ্রমণ করেন। অপরাহে গ্রামের বৃত্তিহীন তাঁতী, কামার, ছুতার ইত্যাদি লোকদের সহিত তাহাদের জীবিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধার পর হরিশচর গ্রামে মুসলমান জনসভায় প্রার্থনা করিতে যান। প্রার্থনা সভায় এইদিন অনেক মুসলমান জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন।

## মিসপুর

গই মঙ্গলবার সাড়ে তিন্টায় গানীজী তাঁহার ঐতিহাসিক যাত্রা স্থক্ষ করেন। চণ্ডীপুর হইতে মসিমপুর যাত্রাকালে তাঁহার প্রিয় ভজন "বৈফবজন" স্থানে "ইসাইজন" "পাশীজন" "মৃসলিমজন" উচ্চারণ করা হয়। যাত্রা পথে ধূলি ও কালা সংখ্যুত জিনি নয়পদেই চলিবেন স্থিত করেন। তীর্থ যাত্রায় তো ন্যাল্টেই চলিভে হয়। যাত্রাপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলার অস্থ অন্থমতি চাহিলে তিনি বলেন যে, কীর্ত্তন দারা পথ্যাত্রা আরম্ভ করিয়া আবার পৌছিবার সময় কীর্ত্তন করিয়াই শেষ করা ভাল। সারাপথ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলে উহার দারা পথিপার্থের মুসলমান বাড়ীর অধিবাসীদের মনে এই প্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে যে হিন্দুদের বিজয় যাত্রা চলিতেছে। এইরূপ ধারণা হইতে দেওরা সমীচীন নহে। বিজয় তিনি চাহেন—মুসলমাদের হৃদয় তিনি বিজয় করিতে চাহেন। সেই কাজ যে দিন সফল হইবে একমাত্র সেই দিনই তাঁহার আশা চরিতার্থ হইবে—জয়ের গৌরবে তাঁহার হৃদয় মণ্ডিত হইবে। পথিমধ্যে কথায় কথায় তিনি প্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তকে বলেন যে, এতদিন যাহা করিয়াছেন আজিকার দিনের লক্ষ্যের ভূলনায় তাহা তাঁহার নিকট ভূচ্ছ বলিয়াই মনে হইতেছে। কি আর করিয়াছেন—কতগুলি লোককে গ্রেপ্যেটের নিকট হইতে স্থায় আদায় করিবার জন্ম সভ্যাগ্রহ করিতে শিথাইয়াছেন। আজিকার প্রারম্ভের নিকট সে অতি ছোট জিনিষ।

প্রার্থনাকালে রামধুন শেষ হইলে গান্ধীজী যথন বলিতে আরম্ভ করিবেন ঠিক সেই সময় এক ব্যক্তি সমবেত মুসলমানদের সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে বলিলে অনেকে সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে থাকে। গান্ধীজী বলেন, এ তো নমাজের সময় নহে, তবে তাঁহারা কেন চলিয়া যাইতেছেন ? অমুসন্ধানে জানা যায় যে, রামনাম লওয়া হইতেছে বলিয়াই তাঁহারা সভাত্যাগে মনস্থ করিয়াছেন।

গান্ধী জীর ভাষণ তখন এই বিষয় লইয়াই হয়। তিনি বলেন যে, তাঁহার ষাত্রাপথের প্রথম দিনই যে এই ঘটনা ঘটিল ইহা ভালই। ঘটনার জস্ত তাঁহার তৃঃথ হইয়াছে, কিন্তু ভালই হইয়াছে। কেননা তিনি মুসলমান জনসাধারণের মন বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি দেখিতেছেন যে, এ স্থানের মুসলমানেরা হিন্দুর রামনাম লওয়া সহ্য করিতে চাহেন না। গত অক্টোবরে ঘটনাহলে এই ভারই যে ছিল ভাহা ভাঁহার নিকট স্পান্ত হইতেছে। পাকিহান

মানে সকল ধর্মের স্বাধীনতার স্থান, ইহাই তাঁহাকে শুনান হয়। তিনি তাহাই বিশ্বাস করেন। যাঁহারা পাকিস্থান মানে মুসলমানের বাস্থান মনে করেন, তাঁহারা মন্দ পথ লইয়াছেন। তিনি প্রেমের ভাব লইয়া চলিতেছেন সেই প্রেমের ভাবই তাঁহাকে তাঁহাদের দোষগুলি সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিতে বলে।

অধিকসংখ্যক মুসলমান চলিয়া গেলেও কতক রহিয়া গিয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, তাঁহারা মুসলমানদের নিকট গান্ধীজীর বাণী পৌঁছাইয়া দিবেন।

### ফতেপুর

৮ই জান্ত্যারী ব্ধবার সকালে গান্ধীজী মসিমপুর হইতে পদব্রজে ফতেপুর আদিয়া পৌছেন। মৌলভী ইব্রাহিমের বাটী সংলগ্ন গৃহে তিনি অবস্থান করেন। দ্বিপ্রহরে কয়েকজন মুসলমান গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকালে তর্কের অবভারণা করিয়া বলেন যে, গান্ধীজীর স্থান বিহারে—তিনি কেন এখানে আছেন, আর কেনই বা তিনি দেশকে প্র দেখাইতেছেন না। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি নিজেই পর্ম দেখিতে পাইতেছেন না অপরকে আর কি করিয়া পর্ম দেখাইবেন।

গান্ধীজীর জন্ম থড়ের ছাউনী চলতি কুটির রচিত হইয়াছিল, তাহাতে একরাত্রে বাদ করিয়া তিনি উহা বাতিল করিয়া দেন।

৮ই জানুয়াবী বৃধবার—প্রার্থনাসভা ফতেপুর মৌলভী ইব্রাহিমের বাড়ীতে হয়। অনেক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। মৌলভী অশীতিবর্ধ বয়স্ক বৃদ্ধ। গান্ধীজী ও মৌলভী সাহেব পাশাপাশি মঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন।

প্রার্থনা আরম্ভ করিবার পূর্বেজনৈক মুসলমান প্রার্থনার পর গান্ধীজীকে উাহার গৃহে যাইবার জন্ম আমন্ত্রণ করেন। তিনি বলেন, তাঁহার বাড়ী আধ করেন। তিনি আমন্ত্রণকারীকে লইয়া

পান্ধীজীকে তাঁহার অভিপ্রায় জানাইলে তিনি সহাস্থবদনে সম্বৃতি দেন।
চলিতে আরম্ভ করিয়া দেখা যায় যে আধ মাইল পথ তে। নহেই, এক
মাইলের চেয়েও বেশী পথ। গান্ধীজীর ক্লেশ হইতেছিল। রাভ অন্ধকার
ছিল। পথও সাফ করা ছিল না, খালি পায়ে কয়েকবার ঠোক্কর লাগে।
মুসলমান বাটী হইতে ফিরিতে অনেক রাভ হয়।

#### দাসপাড়া

নই জান্ত্রারী বৃহস্পতিবার গান্ধীজী ফতেপুর হইতে রওনা হইয়া মাত্র ৫০ মিনিট হাটিয়া দাসপাড়ায় পৌছেন। এইটুকু দ্রত্বে তাঁহার ভৃপ্তি হয় না। তাঁহাকে জানান হয় য়ে, পরদিন সম্মুখে দাসপাড়া হইতে জগৎপুর লমা পাল্লার পথ।

অপরাহে স্থানীয় স্থলের সমুখন্থ প্রাক্ষণে প্রার্থনা সভা হয়। ম্সলমান সভায় থুব কমই ছিলেন। অথচ ফতেপুর, দাসপাড়া, মাসিমপুর প্রভৃতি পার্থবর্তী গ্রামে কেবল মুসলমান অধিবাসীর বাস। দাসপাড়ায় মাত্র চারম্বর হিন্দু। গান্ধীজী আসিবেন শুনিয়া মুসলমানেরাও গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

গান্ধাজী এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহাকে জানানো হইয়াছে, তাঁহার সহিত যে সমস্ত্র পুলিশ আছে তাহাদের ভয়েই মুসলমানেরা আসিতে পারে না। কিন্তু ভয় কি? সকলেই তো অপরাধ করে নাই? আর মাহারা অপরাধ করিয়াছে তাহারা ভয় না করিয়া পুলিশের নিকট নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে শুনান হয় যে, যভদিন পুলিশ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিবে তভদিন তাঁহার নিকট মুসলমান জনতার অবাধ মেলামেশা সম্ভব নহে। কথাটা গান্ধীজীর নিকটও বান্তব বলিয়া বোধ হয়। তিনি ইহার উত্তরে বলেন যে, তিনি বালালা সরকারকে বারবার অন্থ্রোধ করিতেছেন তাঁহার সহিত যেন রক্ষী বা শান্ধী না রাখা হয়। কিন্তু

সে অমুরোধ বিষ্ণুল হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাঁহার অমুরোধের সহিত বদি মুসলমান জনগাধারণের অমুরোধও গ্বর্ণমেণ্টের নিক্ট পৌছে, মুসলমানগণ যদি গ্বর্ণমেণ্টকে বলেন যে, রক্ষীদল সরাইয়া লওয়া হউক তাহা হইকে সরকার হয়ত তাঁহাদের যুক্ত অমুরোধ মানিতে পারেন। গ্বর্ণমেণ্ট তাঁহার পারীরিক অনিষ্টের আশহাতেই তাঁহার সহিত সশস্ত্র পুলিশ রাখিয়াছেন। তাঁহারা যদি সরকারকে বলেন যে, সে আশহা নাই তাহা হইলে সরকার হয়ত রক্ষীদল সরাইয়া লইতে পারেন।

#### জগৎপুর

১০ই জান্থারী সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী পরবর্তী গ্রাম জগৎপুর অভিমূথে রওনা হন। কনকনে শীতের প্রভাত। পল্লীপথ নির্জন। জগৎপুর নিকটবর্তী হইলে স্থানীয় অধিবাসীরা গান্ধীজীকে একটি ভন্নীভূত বাটী দেখায়। হাঙ্গামার সময় ঐ বাটীর একজন মৃতকে পাশেই একটি স্থপারী-ৰাগানে কবর দেওয়া হইয়াছিল। কবরের মুথে সেই মৃতের মাথার খুলি তথনও পড়িয়াছিল। গান্ধীজীকে উহা দেখান হয়। পথিপার্থে আরও ত্ইটি ভন্নীভূত বাটী গান্ধীজীকে দেখান হয়।

একঘণ্টা ভ্রমণের পর গান্ধীজী ৮ট। ৪৫ মিনিটে জগৎপুরে তাহান্ত নির্দিষ্ট বাটীতে পৌছেন। গান্ধীজী জগৎপুরে শ্রীচক্রমোহন ভৌমিকের বাটীতে অবস্থান করেন। গ্রামথানিতে লোক বস্তি কম।

গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী একটি মাঠে সান্ধ্য প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা করিয়া বলেন, সভায় গান্ধীজী ধর্মান্তর গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয় অবতারণা করিয়া বলেন, মলপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া নোয়াধালিতে নরনারী-শিশু নির্বিশেষে সকলকে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। ধর্মান্তর গ্রহণ অন্তরের বন্ধ। স্বীয় ধর্ম এবং ইন্সিতে ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকিলে ধর্মান্তর গ্রহণ অন্তরের বন্ধ ক্রিতে পারে না।

গানীজী আরও বলেন, বলপ্রয়োগে নরনারীকে ধর্মান্তরিত করাং ইসশামের শিক্ষা নহে। ইসলামের ইতিহাসে ইহার সমর্থনে কোন প্রকার মুক্তি নাই। উপসংহারে গান্ধীজী বলেন, উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী পরস্পরের ধর্মবিশাসের প্রতি শ্রদ্ধানীল এবং ধর্মান্তর গ্রহণ বিষয়ট সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক বলিয়া স্বীকার না করিয়া লইলে প্রকৃত ঐক্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী গ্রামের মধ্যে প্রায় এক মাইল পথ পরিভ্রমণ করেন।

#### লামচর

১১ই জান্থারী প্রাতে গান্ধীজী লামচরে পেছিন। জগংপুর ইইতে লামচরের দূরত্ব অল্পই ছিল। কিন্তু অনেক ঘুরাইয়া গান্ধীজীকে আনা হয়। তাহাতে প্রায় ২ ঘটা সময় লাগে। গান্ধীজীর পায়ের অবস্থা দেখিয়া শক্ষা হইতেছিল। পায়ে নীলা পড়িয়াছে। শরীরে ষতই ক্লেশ হইতেছে ততই তাঁহার আনন্দ বাড়িতেছে; ক্লেশ সন্থ করার ঘোগ্য করিয়া যেন শরীরও নৃতন করিয়া তৈরী করিতেছেন। দাসপাড়া হইতে জগংপুর আসিবার সাফাই করা পথ স্থানে কেহ অপরিষ্ণার করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু জগংপুর —লামচর পথ পরিচ্ছন্ন ছিল। পথিপাশ্বে মুসলমান বৃদ্ধ ও বালকবালিকারা হাসিম্থে গান্ধীজীকে অভার্থনা করেন।

জগংপুর ইংতে লামচরের পথ ধানকেতের মধ্য দিয়া ছিল। লামচর গ্রামের প্রান্তে পৌছিলে একটি কীর্ত্তনীয়া দল গান্ধীজীকে সন্ধর্মনা করে। তাহারা গান্ধীজীর পুরোভাগে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে লামচরের বাটী পর্যন্ত যায়।

পথিমধাে গান্ধীজীকে তৃইটি ভন্মীভূত বাটী দেখান হয়। ইহার মধাে একটি গৃহের মালিক গান্ধীজীর নিকট তাঁহার ত্র্পার কাহিনী বির্ভ করেন । গান্ধীজী তাঁহাকে বিষয়ট নোয়াথালির প্রিলশ স্থপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট পেশ করিতে বলেন। প্রিশ স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট গান্ধীজীর সঙ্গেই ছিলেন।

একস্থানে পথের সংযোগন্তলে কয়েকজন বালক বালিকাসহ কয়েকজন
মুসলমান গান্ধীজাকৈ কয়েকটি ভাব উপহার দেয়। তাহাদের মধ্যে একটি
বালক লামচরের বাটী পর্যন্ত গান্ধীজীর অহুগমন করে এবং গান্ধীজী ঘরে
আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার হাতে একটি ভাব দেয়। গান্ধীজী হাসিতে
হাসিতে ভাবটি গ্রহণ করেন।

এই গ্রাম সম্পর্কে গান্ধীজীর নিকট যে তথ্যাবলী দেওয়া হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, উপক্রত অঞ্চলের মধ্যে সম্ভবতঃ একমাত্র লামচর গ্রামেই ধর্মান্তকরণ, নারী-নীপিড়ন হয় নাই। গ্রামের যুবকগণ রক্ষীদল সংগঠন করিয়াছিলেন। হাক্সামার সময় গ্রামে ৮৫০ জন হিন্দু ও ৭৫০ জন মুসলমান ছিলেন। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে ১১জন নিহত হয়। বাসগৃহ ভন্মীভূত হওয়ায় প্রায় ৪০টি পরিবার গৃহহীন হইয়া পড়ে।

গান্ধীজী লামচরে পৌছিলে ঐ দিনই গলিত কতকগুলি মৃতদেহ ও কঙ্কাল দ্রের এক বিল হইতে আবিষ্কার করিয়া লামচরের পুলিশ ক্যাম্পের সন্মুখে রাখা হয়। ক্যাম্পের সন্মুখন্থ প্রাহ্মনে গান্ধীজীর সান্ধ্য প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পথে গান্ধীজীকে মৃতদেহ ও কঙ্কালগুলি দেখান হয়। তিনি ঐগুলি দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন, কিন্তু কোন মন্তব্য করেন না।

এই ব্যাপারে পুলিশের আগ্রহ থাকিবার কথা নয়। এতদিন যে মৃতদেহগুলি আবিষ্ণত হয় নাই তাহা আজ বিশেষ দিনে আবিষ্ণীর করিবার তৎপরতা দেখাইয়া নিজেদের পূর্বে অকর্মণ্যতা প্রকট করিবার ঠিক হেতৃ শুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যদি গ্রামের কেহ এইদিনে কৌশলে পুলিশকে দিয়া এই আবিষ্ণার করাইয়া থাকেন তাহা হইলে উদ্যোক্তারা এই ক্যাজ করিয়া গাছীজীর আরদ্ধ কর্মের সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়না। প্রশিশ তাঁহাকে ঘিরিয়া চলিতেছেন, আর তিনি গেলেই মৃতদেহগুলি

প্রকট করা হইল। প্রীয়ৃত সতীশ দাসগুপ্ত এই প্রসঙ্গে কর্মীদের লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, এই ঘটনার উত্যোক্তারা ধিদি ইহাই ভাবিয়া থকেন যে, এইভাবে গান্ধীজীর উপস্থিতির স্থযোগ না লইলে পুলিশ গরজ করিয়া আর এ মৃতদেহগুলি বাহির করিবে না অতএব গান্ধীজীর উপস্থিতিতে পুলিশের উপর চাপ দেওয়া হউক—এই মনোভাব থাকিলে বলিব যে, পুলিশকে কর্ত্ব্যা করাইবার জন্ম গান্ধীজীকে এই ভাবে বাবহার করা এবং গলিতশবগুলি এরপে দেখাইবার জন্ম সাজাইয়া রাখা সন্ধৃত কাজ হয় না। মুসলমানদের ভয় যে, গান্ধীজীর সভায় গেলে পুলিশ ধরিবে। এই ঘটনা সেই ভয়ের পোষকতা করিবে—সেই ভয় যতই অমূলক হউক না কেন।

#### করপাড়া

১২ই জানুয়ারী রবিবার গান্ধীজী লামচর হইতে করপাড়ায় আসেন।
অপরাহ্নে বিশেষ কর্মবান্ততা দেখা যায়। আসা অবধি শ্রীমতী স্থালা পাই
এই গ্রামে কাজ করিতেছেন। এই গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে তিনি সংগঠিত
করিয়াছেন। প্রত্যহই কোন না কোন বাড়ীতে মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হইয়া
থাকে। তাহাতে সংগঠিতভাবে কর্মময় জীবনের দিকে নারীরা আকৃষ্ঠ
হইতেছেন।

অপরায়ে মহিলা-সভা হয়। এই সভায় কয়েকশত দ্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদের উপদেশ দেন। তাহার পর সেবকদলেব সহিত আলোচনা-কালে তিনি পথঘাট, ঘর-ত্যার সাফাই, জল পরিকার রাখা ইত্যাদি বিষয় তাহাদের উপদেশ দেন। কারিগর শ্রেণীর লোকদের অপর একটি সভায় তাহাদের ব্যবসার পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ বিষয়ে তাঁহার দায়িও লওয়ার সর্ত্তালি তাঁহাদের জানান। প্রার্থনা সভায় ম্সলমানদের তাঁহার পুলিশ বেষ্টন সম্পর্কে নির্ভয় হইতে বলেন।

### <u> শাহাপুর</u>

১৩ই **জানু**য়ারী সোমবার গান্ধীজী করপাড়া হইতে পদব্রজে সাহাপুর আসিয়া পৌছেন।

সকাল প্রায় নাড়ে আটটায় গান্ধীজী নাহাপুরে পৌছেন। করপাড়া হইতে সাহাপুর প্রায় ২ মাইলের পথ। গান্ধীজী ৫০ মিনিটে এই পথ অতিক্রম করেন। সাহাপুরের পথে গান্ধীজী করপাড়ার পূর্কদিকে একটি ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। এইস্থানে সেদিন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়, এক বৃদ্ধা তাঁহার ছয়মাস বয়স্ক পৌত্রকে কোলে লইয়া, কিরপে তিনি তাঁহার স্বামী ও পুত্রকে হারাইয়াছেন, অতি করণভাবে মহাত্মার নিকট তাহার কাহিনী বিবৃত করেন। শশ্রু নয়নে অর্দ্ধাবগুর্তিত তাঁহার পুত্রবধুকে তাঁহার পার্মে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। মহাত্মাজী সম্বেহে .শিশুর গায়ে হাত বুলাইয়া দেন।

গান্ধীজীর সহিত ভ্রমণরত নোয়াথালির পুলিশ স্থপারিটেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীকে বলেন, এই বৃদ্ধার স্বামী গোলাম সারওয়ার ও তাঁহার পিতা উভয়েরই শিক্ষক ছিলেন এবং হাঙ্গামার সময় কোন এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের জন্ম তৃই দফায় তাঁহাকে ১৭ হাজার টাকা টাদা দিতে হয়। তৃরভেরা তাঁহার নিকট কিছু জিনিষ পত্রও চায়। তিনি অলক্ষার ও অন্যান্ম মুলাবান জ্ব্যাদি গ্রহতদের হাতে দিয়াছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঘরেই তাঁহাকে নিহত করা হয়। পুলিশ স্থপারিটেণ্ডেণ্ট আরও বলেন, ঐ ব্যক্তির একমাত্র প্তের কোন সন্ধান পাওয়া যাঁইতেছে না।

নাহাপুরে গান্ধীজী "রাজবাড়ী" বলিয়া পরিচিত গৃহস্থাটীতে বাস করের বিশ্বার প্রার্থনা সভায় অনেক মুসলমান উপস্থিত ছিলেন। সাহাপুরের স্থিবাসী প্রায় সবই মুসলমান কেবল যে বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন সেই বাটীর আশে পাশে মাত্র কয়েক ঘর হিন্দু বাস করে। অক্টোবরে সাহাপুর বাজারেই প্রথম ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ হয়। যে বাড়ীতে গান্ধীজী ছিলেন শেই বাড়ীর সহিত এক মর্মন্তদ ঘটনার শ্বতি জড়িত হইমা আছে।

এই দিন গান্ধীজী মৌন ছিলেন বলিয়। তাঁহার লিখিত ভাষণ পঠিত হয়। এই ভাষণে তিনি জনশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়া বলেন—যে সকল অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে তাহার মূলে শিক্ষার অভাব।

# ভাটিয়ালপুর

১৪ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সকালে নির্দিষ্ট সময় সাহাপ্র হইতে বাহ্রি হইয়া তিনি ভাটিয়ালপুরে পৌছেন। পথে কতকগুলি মুসলমান বাড়ীতে বাহাতে গান্ধীজী যাইতে পারেন সে ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল। গান্ধীজী চারটি বাড়ীতে যান। সকল স্থানেই তিনি সাদরে অভার্থিত হন। তুই বাড়ীতে স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর ভিতর গান্ধীজীকে লইয়া যান ও অভার্থনা করেন।

অপরাহে রিলিফ এ. ডি. এম. মি: এ. জামান গান্ধীজীর সহিত রিলিফ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ভাটিয়ালপুরে যে রাস্তায় গান্ধীজীকে লওয়া হয় উহা "গোলাম সারোয়ার রোড" নামে পরিচিত। ঐ ব্যক্তি এই রাস্তা জিলা বোর্ড দ্বারা তৈয়ার করাইয়া সাহাপুর হইতে নিজ গৃহ পর্যন্ত লইয়াছে। এই রাস্তার অদ্রে গান্ধীজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

## <u>নারায়ণপুর</u>

১৫ই জানুয়ারী বুধবার প্রাতে শাস্তি ও মৈত্রীর বাণী বাহক গান্ধীজী তাঁহার হৃদয়জ্বের অভিযানপথে আবার যাত্র। হৃদ করেন। গস্তব্যস্থল নারায়ণপুরে পৌছিয়া গান্ধীজী এইবার সম্বপ্রথম মুসলমান বাটীতে মুসলমান প্রিবারের আতিথা গ্রহণ করিলেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজীর বাসস্থান গ্রামের এক প্রান্তে ছিল। । **শ্রহার দুরে**ই

গোপাইরবাগ গ্রাম—যে স্থানে অত্যন্ত শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। নারায়ণপুরেই আবার স্থরেক্রবাবুর কাছারী বাড়ী ছিল। ঘটনার প্রথম দিনে সাহাপুর বাজারে জনতা সমবেত হইয়া সে স্থান হইতে আসিয়া স্থরেক্রবাবুর কাছারী বাড়ী আক্রমণ করে ও তাঁহার প্রাণনাশ হয় এবং তাঁহার সমস্ত বাটি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। নারায়ণপুরে গান্ধীজীর বাসস্থান হইতে পরবর্তী গ্রাম রামদেবপুর আসিবার পথে স্থরেক্রবাবুর ভন্মীভূত কাছারীবাড়ী গান্ধীজী পরিদর্শন করেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজী বাদশা মিঞার আতিথে মৃশ্ধ হন এবং বলেন যে, তাঁহার জন্ম যতদূর আতিথেয়তা করা সম্ভব ছিল তাহা তাঁহারা করিতে বিন্দুমাত্র ক্রটি করেন নাই। তিনি বলেন যে, ত্ত্তীলোকেরা পর্দার ভিতরে থাকেন, বাহ্রির হন না, মিশেন না। এমন কি অল্পবয়স্কা মেয়েরাও যাহারা বাহিরে আসে তাহাদের মুখেও কথা নাই। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে তিনি উপদেশ দেন। গান্ধীজী মেয়েদের মুখের উপর যে আবরণ থাকে তাহা সরাইতে বলেন এবং বলেন যে, হৃদয়ের উপর যে পর্দা সেই পর্দাই থাঁটি পর্দা।

## রামদেবপুর

পরবর্ত্তী গ্রাম রামদেবপুর ও পরকোটে গান্ধীজীর আগমনের ঠিক পূর্ব্বেই

শীষ্ত সতীশ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী সে স্থানে গিয়া ব্যবস্থাদি
করেন।

মহাত্মাজী একঘন্টার কিছু বেশী সময়ে দীর্ঘ ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ১৬ই জাহুয়ারী ৯টা ১৫ মিনিটের সময় নারায়ণপুর হইতে রামদেবপুর আসিয়া পৌছেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীকান্থ গান্ধী রামদেবপুরে তাঁহার প্রধান, কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সেধানে বসবাস ক্রিভেছেন।

নারায়ণপুরে গানীজী যে মুসলমান ভদ্রলাকের অতিথি ছিলেন তিনি এবং অন্তান্ত কয়েকজন হানীয় মুসলমান, যাত্রাকালে মহায়াজীর জক্ত গৃহের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গানীজী বাহিরে আসিলে, তিনি তাঁহাদের গৃহে অবস্থান করায় মুসলমানগণ তাঁহার প্রতি অশেষ রুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। "নমস্তে"—এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা মহায়াজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন। মহায়াজী মুসলমান প্রথায়্যায়ী "থোদা হাফেজ" বলিয়া তাঁহাদের প্রত্যাভিবাদন জানান।

রামদেবপুর যাত্রার পথে গান্ধীজী এক জমিদারের কাছারী বাড়ীতে করেক মিনিট অপেক্ষা করেন। অক্টোবর হাঙ্গামার সময় এখানে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। কাছারীর নায়েব একজন মুসলমান। তিনি গান্ধীজীকে অভিবাদন জানাইয়া কিছু ফল উপহার দেন। গান্ধীজী তথন বলেন, "আপনাদের ভালবাসা দেন। আমি আর কিছুই চাহি না।"

রামদেবপুরে গান্ধীজী শ্রীরমণী মোহন নাথের বাড়ীতে অবস্থান করেন। রামদেবপুরে পৌছিলে শ্রীকান্থ গান্ধীর পরিচালনায় স্থানীয় বালকগণ গান্ধীজীকে লোকনৃত্য দেখায়।

রামদেবপুরে সান্ধা ভ্রমণের সময় গান্ধীজী একজন মুদলমান অধিবাদীর বাটী যান। মুদলমান গৃহস্থ গান্ধীজীকে বদিবার জন্ম অভ্যর্থনা করেন এবং কিছু থাল গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করেন। তথন গান্ধীজী বলেন যে, বাদশা মিঞা তাঁহাকে এত অধিক খাওয়াইয়াছেন যে, তাঁহার আর কিছু থাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।

রামদেবপুরে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী এক ম্সলমান বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে ঘোষণা করেন যে, হিন্দু ম্সলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস এবং আনামবানী, পাঞ্জাবের শিখ এবং সীমান্তবাদী অথবা তাহাদের সমন্মনোভাবাপন্ন অক্সান্সকে গণপরিষদের বিভাগে যোগ না দিবার উপদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ স্ববিরোধিতা নাই।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, কয়েকটি প্রদেশ বিভাগে যোগদানে ইচ্ছুক না হইলেও অভান্ত বিষয়ে হৃষ্ণল লাভের আশা থাকিলে গণপরিষদে কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া উচিত নহে। আসামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উহাকে কেন বাকলার প্রভাবাধীন করা হইবে? সীমান্ত প্রদেশ পাঞ্জাবের শিথ বা সিরুর উপরই বা কেন অক্তের ইচ্ছা চাপাইয়া দেওয়া হইবে? যাহাতে বিরুদ্ধবাদী প্রদেশ সমূহের নিকট আকর্ষণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় অথবা তাহাদের প্রাণে সাড়া জাগে, এইরপভাবে কংগ্রেস ও লীগকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি ও ও কর্মাস্টী রচনা করিতে হইবে।

#### পরকোটে

১৭ই জাম্মারী গান্ধীজী পরকোটে পৌছিলে গ্রামবাসীরা আনন্দে অভ্যর্থনা জানায়। পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, বাড়ীগুলি সাজানে। হইয়াছিল। শাস্তির মধ্যে এখানে দিনটি কাটে। মহিলা সভা হয় এবং গ্রামসেবকরাও গান্ধীজার উপদেশ গ্রহণ করে। অপরাহ্নে প্রার্থনাসভা হয় প্রাথনাসভার স্থান বাসবাটি হইতে অনেক দূরে এক মাঠে করা হইয়াছিল—যাহাতে পার্থবন্তী গ্রামের লোকেরাও যোগ দিতে পারে। প্রার্থনাসভায় মুসলমানেরাও অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এইদিন ৪২ জন গ্রাম স্বেচ্ছাদেবক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করে। গান্ধীজী তাহাদের বলেন, আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করা চলে কিন্তু তাহার দারা সমস্থার সমাধান হইবে না। তোমরা অহিংস থাক এবং অন্তরে শক্ষা পোষণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকে যদি মন হইতে শক্ষা দ্র করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের এই ৪২ জন ৬,২০০ জনের মনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

সাদ্যপ্রার্থনা সভায় বহু মুসলমান আসিয়াছিলেন। গাদ্ধীজা ম. জিলার একটি বভূজার কিয়দংশ পড়িয়া ভনান। জিলা সাহেব করাচ তে তাঁহার ভগিনা মিদ ফতি মা জিলা কর্তৃক একটি বালিকা বিশ্বালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উক্ত বক্তৃত। করিয়াছিলেন। মিঃ জিলা নাকি বলিয়াছিলেন ধ্, ভূলের অন্বকরণ করা উচিত নহে। যে কোন প্রকার প্রভাব অথবা দিছান্ত থাকুক না কেন যদি কাহারও বিবেকে পূর্ব্ব পরিকল্পিড কার্য্য ভূল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তবে তাহা কাহারও বদাচ করা উচিত নহে। লোকেরা এরপভাবে কার্য্য করিলে পাকিস্থান অর্জনের পথে কেহই কোন বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

গান্ধীজী বলেন যে, অন্থানিহিত গুণাবলীর দারা যদি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রত্যেকেই সেরপ রাষ্ট্র সাদরে গ্রহণ করিবে। এই প্রকার পাকিস্থানে কেবল মুসলমানেরাই থাকিতে পারিবে, হিন্দুরা থাকিতে পারিবে না, এমন কথা তো জিলা সাহেব বলেন নাই।

পরকোটে মহিলা সভায় অনেক স্ত্রীলোক আসেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে গান্ধীজী এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাঁহারা যেন মুসলমান ভাইভগ্নীদের সহিত মেলামেশা করেন।

## বদলকোট

১৮ই জাহ্যারী গান্ধীজী বদলকোটে দিন্যাপন করেন। যাইতে যাইতে রান্তায় একস্থানে তাহার পায়ে কাঁটা বিঁধে। ধানকেতের মধ্য দিয়া পথ ছিল। বদলকোটে যাইবার পথে গান্ধীজী সাংবাদিকদের সহিত কথাবার্তা কালে বলেন, "এখানে আমার উদ্দেশ্ত যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহাকে অহিংস নীতির ব্যর্থতা বলা যাইবে না। উহা হইবে আমার অহুস্ত অহিংস নীতির ব্যর্থতা।"

গান্ধীজী বলেন যে, নোয়াখালিতে তিনি তাঁহার অহিংস নীতির পরীকা করিতেছেন। বদলকোটের জনৈক মুসলমান গান্ধীজীকে বলেন যে, গান্ধীজী ও জিল্লানাহেবের মধ্যে মীমাংনা হইলে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, "আমি মহান শক্তির অধিকারী— এইরূপ কোনো ভ্রান্তি আমার মনে নাই।"

মহাত্মা গান্ধী বদলকোটে প্রার্থনা সভায় বলেন, প্রার্থনার কিছু পূর্বে তিনি জনৈক মৃদলমান ভদ্রলাকের গৃহে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেই মৃদলমান ভদ্রলোক তাঁহার নিকটে আদিয়া বলেন, মিঃ জিন্না ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে একটা মীমাংদা হইলে, আমাদের দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, তাঁহার মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা নাই অথবা তিনি আপনাকে মহান শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করেন না। লোকে জানে তিনি বহুবার মিঃ জিন্ধার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এই সাক্ষাতের কোন ফল ঘটিয়া না থাকিলেও তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সৌহান্ধ্য আছে।

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, আসল কথা হইল এই অনুগামীরাই নেতাকে গড়িয়া তোলেন। তাঁহারা জনসাধরণের স্থপ্ত আশা আকাঙ্খা ও অন্থপ্রেরণা স্বন্দাইভাবে দেখিতে পান। ইহা শুধু ভারতের পক্ষে কেন, সারা জগতের ক্ষেত্রেও সত্য। অতএব, তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এই কথাই বলিতে চাহেন যে, দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্তার সমাধানকল্পে তাঁহারা যেন মুসলীম লীগ, কংগ্রেস অথবা হিন্দুমহাসভার বারস্থ না হন। তাঁহাদিগকে নিজেদের প্রতিই মনোযোগী হইতে হইবে। তাঁহারা যদি এইরূপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা নেতাদের চিত্তেও প্রতিভাত হইবে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সমস্তার সমাধানের জন্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু মান্থ্যের প্রাত্যহিক জীবন্যাত্রা সম্বন্ধে তাহারা কতটা জানে ? যদি প্রতিবেশী পীড়িত ইয়া পড়ে, তবে ইতিকর্ত্ব্য সম্বন্ধে কি কংগ্রেস অথবা লীগের নিকট ক্ষেট্রিটেও ইইবে ? ইহা ভাবিতেই পারা যায় না।

#### আতাখোরা

রবিবার ৮টা ৪০ মিনিটে মহাত্মাজী তাঁহার পদ্ধীপরিক্রমার চতুর্দশ গ্রাম আতাখোরায় আদিয়া পৌছেন। তিনি ভার সাড়ে ৭টায় বদলকোট হইতে রওনা হইয়া এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটে প্রায় ০ মাইল পথ অভিক্রম করেন। পথিমধ্যে এক মক্তবের পাশে গান্ধীজী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। মক্তবের বালকবালিকারা সে সময় কোরান পাঠ করিতেছিল। একসাথে হঠাৎ কত গুলি অপরিচিত লোক সন্মুথে দেখিয়া তাহারা প্রথমতঃ থতমত খাইয়া পাঠ বন্ধ করিয়া ফেলে। গান্ধীজী তাহাদের কোরান পাঠ শুনিবার জন্ম বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, মৌলভী সাহেবের অমুরোধক্রমে তাহারা পুনরায় পাঠ আরম্ভ করে। গান্ধীজী প্রায় ১০ মিনিট দাঁড়াইয়া তাহাদের কোরান পাঠ শুবন করেন।

এইদিন গান্ধীজীর গমনপথ এত শিশিরনিক ও পিছল ছিল যে সদ্ধার জীবন সিংহ ত্ইবার পড়িয়া যাম। তাঁহার ৬ ফুট দীর্ঘ দেহ আছাড় থাইয়া পড়িতে দেখিয়া সকলেই উচ্চহাস্থ করিয়া উঠেন। গান্ধীজী নিজেও হাসিয়া উঠেন এবং তাঁহার লম্বা বাঁশের লাঠি সদ্ধারজীর দিকে আগাইয়া দিয়া বলেন, "সদ্ধারজী আমার এই লাঠি ধরিয়া চলুন।" সদ্ধারজী লজ্জায় দিখাগ্রন্থ হইয়া পড়েন, কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধও ফেলিতে পারেন না। অগত্যা গান্ধীজীর লাঠি ধরিয়াই চলিতে থাকেন।

আতাখোরায় প্রাথন। সভায় মহাত্মাজী তাঁহার লিখিত ভাষণে বলেন, কতিপয় মুসলমান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শিরণ্ডী গ্রামে যে মুসলমান মহিলা অনশন করিতেছেন ইনি কে? মহাত্মা বলেন, আমতুস সালাম, বছকাল তাহার নিকট আছেন। তিনি একজন প্রকৃত মুসলমান। তাহার সহিত সর্বাদাই কোরান শরিফ থাকে। তিনি অধিকাংশ সময় কোরান পাঠ ও রমজান উদযাপনে অতিবাহিত করেন। তিনি গীতাও পাঠ করিয়া থাকেন।

আমতুস সালামের বংশপরিচয় উল্লেখ করিয়া মহাত্মাজী বলেন, "কিন্তু এই মহাপ্রাণ মহিলা হিন্দু ম্সলমানের মিলনের ক্ষা আজ মৃত্যুপথযাত্তী", আমতুস সালামের প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক—তিনি এই প্রার্থনা করেন।

আভাখোরায় থাকাকালীন চট্টগ্রাম হইতে এক ডেপ্টেশন গান্ধীজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দুদের একত্র মণ্ডলী করিয়া বসবাস সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহেন। তিনি কিছুক্ষণ কথা কহিয়া এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা জনাইবার জন্ম নির্মালবাবুকে বলিলে তিনি উহা তাঁহাদিগকে দেন। গান্ধীজী পূর্ব্বাণর এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন য়ে, বিশেষ করিয়া মণ্ডলীবদ্ধ ভাবে বাস করিবার কর্মনার মলে এই স্বীকৃতি আছে য়ে, অনেক মুসলমানের মধ্যে অল্প হিন্দু নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে বাস করিতে পা'র না। এই স্বীকৃতির পর পৃথক পৃথক থাকিবার স্থান ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা দারা এই বৃদ্ধমান সম্প্রদায় বরাবর দাড়াইয়া থাকিবে ও লড়াই করিবে এবং দল্ফ চলিতে থাকিবে। ইহাতে সমস্থার সমাধান নাই। সমাধান হইতে পারে এমন অবস্থায় স্প্রিক করিলে যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে একজন মাত্রও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকও নির্বিশ্বে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। গান্ধীজী তাহাই ঘটাইবার জন্ম প্রাণপণ করিতেছেন।

## শিরগুী

২•শে জাম্যারী সোমবার—গান্ধীজী নির্দিষ্ট সময়েই আতাখোরা হইতে শির্থী পৌছেন।

শিরগীতে পৌছিলে গাদ্ধীজীর সহিত স্থানীয় মুসলমান নেতাদের আলোচনা হয়। তাঁহার। বলেন যে, আম হুস সালামের অনশন সমাপ্তি তাঁহারা চাহেন এবং এজন্ত যাহা করিতে বলেন, যে প্রতিশ্রুতি আবশ্রক তাহাই বিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। যদিও একটা থজা ফিরাইয়া পাওয়ার জন্ত এই অনশন, তথাপি এই অনশনের মুলে রহিয়াছে হিন্দু মুসলমান ঐক্য এবং তাহা সম্পাদিত হইতে পারে যদি মৃদলমানেরা হিন্দুদের নিজ ধর্মাচরণে স্বাধীনতা আছে ইহা কার্যতঃ স্বীকার করেন। স্থানীয় মৃদলমানগণ লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁহাদের স্বাক্ষর যুক্ত প্রতিজ্ঞা যাহাতে ঠিক থাকে এইজ্য গান্ধীজী এই সর্ত্ত দেন যে, স্বাক্ষরকারিগণ জ্ঞানপূর্বেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাঁহাদিগকে তাঁহার (গান্ধীজীর) অনশনের সমুখীন ইইতে ইইবে। অতঃপর তাঁহারা উহা স্বীকার করেন এবং তাহার পর রাত্রি ১টায় অনশন ভঙ্গ হয়।

শিরণ্ডীতে অনশন সমাপ্তি সম্পর্কে,—৪৫টি গ্রামের মুদলমান নেতাদের সহিত সাম্প্রাদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শিরণ্ডীতেও এই নেতাদের কয়েকজন গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভবিষ্যুতে কি বাবশ্বা করিলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস দূর করিয়া আত্মীয়তা ও মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা হয় গান্ধীজী এই অভিমত পোষণ করেন যে, ছোটখাটো ব্যাপারেও হিন্দু মুদলমানদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে তাহা নিরপেক্ষ বিচারক বা বিচার সভার নিকট হাজির করা প্রয়োজন। এই নিরপেক্ষ বিচারক একব্যক্তি হইতে পারেন বা একাধিকও হইতে পারেন। বিচারক বা বিচারকগণ কোন্ সম্প্রদায়ের সে প্রশ্নই থাকিবে না। যাহার। স্থায়নিষ্ঠ, যাহাদের চরিত্রের উপর লোকের শ্রন্ধা আছে তাঁহারাই এই বিচারক যেন নির্বাচিত হন। একমাত্র স্থাইব্য হইবে তাঁহার চরিত্র। আর একটী কথার উপর গান্ধীজী জোর দেন, অস্থায় সহ্থ করিয়া এবং ত্র্বলতা প্রস্তুত যে আপোষ হয় তাহা আপোষ নহে। উহার ফল স্থায়ী হইতে পারে না (শান্তিমিশন দিনলিপি কাজিরখিল ২২শে জাত্ম্যারী)। শিরণ্ডীর প্রার্থনা সভাতেও গান্ধীজী এই বিষয়ে আলোচনা করেন।

সাম্প্রনায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রসঙ্গে কেথ্রীতে একটা পুকুর লইয়া ষে বিরোধ চলিভেছিল এখানে সে কথাও উঠে। এই পুকুর লইয়া উভয় সম্প্রদায়ই মনে করিতেছেন যে, অক্স সম্প্রদায় অক্সায় করিয়া স্বন্থ নষ্ট করিতেছে। গান্ধীজী এই ব্যাপারটী কোনও নিরপেক্ষ বিচারকের হাতে ছাড়িয়া দিতে

বলেন। ব্যাপারটী পূর্ব্বেই পুলিশের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। তথাপি এখনও নিরপেক্ষ বিচারকের নির্দেশ মানিলে ব্যাপারটির মীমাংসা হটবে বলিয়া প্রভাবসম্পন্ন স্থানীয় লোকেরা মত প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপ कदारे स्वित रहेशाहिन। हिस्सू ७ मूननिम উভয় সম্প্রদায়ের লোকের পরস্পরের মনে যে সন্দেহ ও অবিশাস ঢুকিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্স গান্ধীজী অতি নম্তর্পণে নকলের মন বুঝিয়া অতি বিচক্ষণ চিকিৎদকের মত বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিতেছিলেন। হাঙ্গামার পূর্বে নোয়াখালির হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সোহাদ্য ও মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল এবং তাহারা বছকাল যাবৎ পরম্পর ভ্রাতৃভাবে পাশাপাশি বাদ করিয়া আদিতেছে। তবে হঠাৎ এরপ হইল কেন ? এই প্রশ্ন সম্পর্কে রামগ্র থানা লীগের সেকেটারী মি: এম. এ. রসিদের সহিত স্থদীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি হালামার সময় নোয়।খালির বা হরে ছিলেন। তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের অজ্ঞতার স্থােগ লইয়। কতকগুলি লােক তাহাদের প্ররাচিত করিয়াছিল। এছানে মুদলমানেরা শতকরা দশজনের বেশী শিক্ষিত নহে। তাহারাও আবার অধিকাংশ কর্মপোলক্ষে গ্রামের বাহিরে থাকে। অবশ্র ইহা ঠিক যে, তাহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধিক্ষিত হইলেও অবুঝানহে। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তাহাদের বুঝাইলে তাহার। ভালটা গ্রহণ এবং মন্দটা বর্জন করিতে জানে। আমি প্রশ্ন করিলাম, তাহা হইলে ভাহাদের কাজের দায়িত্ব সে মন্দ হউক, আর ভালই হউক, সে তো আপনাদের ঘাড়েই আসিয়া পড়িতেছে, যে হেতু কোনটা তাদের পক্ষে কল্যাণ-কর কোনটা ক্ষতিকর আপনাদেরই কর্ত্তব্য তাহাদের তাহা বুঝান। কারণ শিক্ষিত বলিড়ে আপনাদেরই তে। বুঝায়। উত্তরে তিনি নোয়াথালিতে যাহা ঘটিয়াছে ভাহাতে তঃথপ্রকাশ করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের শিক্ষিত লোকের সহিত আমবাদীদের যোগাযোগ দেরপ নাই। কারণ গ্রামের শিক্ষিত মুস্লমানের। আয় সকলেই সহরে বাস করেন। আমভুস সালামের অনশন ভঙ্গের সর্ত্তাবলী সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, নোয়াথালির অধিবাদী হিলাবে প্রতিবেশী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই স্বার্থের অমুক্লে মতামত জ্ঞাপন করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বলিয়াই বিনি মনে করেন। মুসলমানেরা যাহাতে হিন্দুদের ধর্মাচরণে ব্যাঘাত স্থিটি না করেন এবং উভয়ে যাহাতে পরস্পর ল্রাভূভাব বজায় রাথিয়া পূর্কের ত্যায় স্বচ্ছহদয়ে পাশাপাশি বাস করিতে পারেন এরপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি প্রতিবেশীর ধর্ম পালন করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

# কেথুরী

গান্ধীজী ২১শে জামুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতে শির্থী ইইতে যাতা করিয়া সওয়া ৮টার সময় কেথ্রীতে পৌছেন। পথে তিনি পূর্বভাণ্ডার ও রাজারাম-পুর নামে তুইটি ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করেন। কেথ্রীতে শ্রীমণীক্রনাথ দের বাটীতে গান্ধীজীর থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট ইইয়াছিল।

শির্থী ত্যাগ করিবার প্রাক্তালে স্থানীয় ত্ইজন ম্বলমান নেতা গান্ধীজীর সহিত দেখা করেন। কেথ্রী যাইবার পথে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী নেত। মৌলানা আনওয়ার উল্লাও গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

গান্ধীজীর বাসস্থানের অতি নিকটেই কেথুরীর প্রসিদ্ধ "ঠাকুর বাড়ীর" ধ্বংসাবশেষ পড়িয়াছিল। এই ঠাকুর বাড়ীর বহু পরিবারের প্রায় এক শত খানি ঘর ভন্নীভূত করা হইয়াছে। পল্লীপরিক্রমার পথে এতখানি স্থান জুড়িয়া এইরূপ ভীষণ ধ্বংসলীলা থুব কমই চোখে পড়িয়াছে। এই ঠাকুর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের সন্মুখেই গান্ধীজীর সান্ধ্য প্রার্থনা অন্ত্রিত হয়। মুসলমান খুব জন্ন সংখ্যকই সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন।

## আমতুস সালামের অনশনের কারণ বিশ্লেষণ

কেথ্রি গ্রামে প্রার্থনা সভার শেষে গান্ধীজী সমবেত জনতাকে কুমারী আমতুস সালামের অনশন করার এবং শেষে উহা ভ ঙ্গের কারণ ব্যাইয়া বলেন। গান্ধীজী বলেন, শির্ণ্ডি গ্রামের ম্সলমান মাতক্ষররা আমহুসকে প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই তিনি অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রামের ম্সলমান মাতক্ষররা যদি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন তাহা হইলে শেষ পর্যান্ত তিনিই (গান্ধীজী) অনশন করিতে বাধা হইবেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, কুমারী আমতুদ দালাম যে থকাট উপলক্ষ করিয়া জনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য শুধু ঐ থকা ফিরাইয়া দিবার দাবীই নহে, উহার আরও একটা বড় উদ্দেশ্য হিন্দু ও ম্দলমানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্তা। কুমারী আমতুদ কিভাবে তাঁহার জীবনপণ করিয়া কাজ করি:তছেন তাহার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, শিরণ্ডি গ্রামের মাতক্ষররা একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে বিশদভাবে আলোচনার পর একটা চুক্তিপত্র সহি করিয়াছেন। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক ম্দলমান মাতক্ষরকেই এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকের নিকট নিজ্ব ধর্ম যেমন প্রিয় অপরের নিকটও তাহার ধর্ম তেমনই প্রিয়। কাজেই, প্রত্যেক ধর্মকেই সমান শ্রন্ধা করিতে হইবে। এই চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরকারীরা এই কথা মানিবেন বলিয়াই, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই প্রাতিশ্রুতির কথা কুমারী আমত্দকে জানাইবার পর তিনি অনশন ত্যাগ করেন। মহাত্মাজীও ঐ চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরকারীদের এই বলিয়া আখাদ দেন যে, তিনি তাঁহার সাধ্যমত প্রত্যেক সম্প্রানারের স্থায়সঙ্গত অধিকার যাহাতে রক্ষা হয় তাহার জন্ত চেষ্টা করিবেন।

## পাণিয়ালা

২২শে জাত্যারী বুধবার সকাল নটার সময় গান্ধীজী তাঁহার পল্লীপরিক্রমার পথে সপ্তদশ গ্রাম পণিয়ালা আসিয়া পৌছেন। পাণিয়ালায় গান্ধীজী অক্টোবরের হান্সামায় ভত্মীভূত একটী গৃহের ভিটায় নব নির্শ্বিত গৃহে অবস্থান করেন। ঐ বাড়ীর ত্ই জন লোক হান্সামায় নিহত হইয়াছেন।

শ্রীমতী আভা গান্ধীর পিতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চ্যাটার্জ্জা কেথুরী হইতে গান্ধীজীর অমৃগমণ করেন এবং তাঁহার সহিত পাণিয়াল। আদেন। পাণিয়াল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চ্যাটার্জ্জার প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি পার্মবর্জী ২২টি গ্রামালইয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম পাণিয়ালার হিন্দুরা প্রায় সকলেই প্নরায় গ্রামে ফিরিয়াছে। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া দেখিলাম তথনও গ্রামে বসবাস করিবার মত অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিখাস করেন না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, গান্ধীজীর আগমণ উপলক্ষেই তাঁহারা গ্রামে ফিরিয়াছেন।

সান্ধ্য প্রার্থনা সভায় বহু লোক সমাগম হয়। উপস্থিত জ্রীলোকদের সংখ্যাও এক হাজারের কম হইবে না। পুরুষদের মধ্যে মুদলমানদের সংখ্যা আর্দ্ধেক হইবে। পাণিয়ালা ও পার্শ্বর্তী গ্রাম হইতে সে দিন প্রায় ৫ হাজার লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভা আরম্ভ হইতে টিপ্টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে। কিছুক্ণের মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া ম্যলধারে বৃষ্টি নামে। সভার কাজ বৃষ্টির মধ্যেও অপ্রতিহত ভাবে চলিতে থাকে। হিন্দুও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই বৃষ্টিতে স্বান করিয়াও শেষ পর্যন্ত সভা ত্যাগ করে নাই।

স্থানীয় ম্দলমান মাতকাররা গান্ধীজীকে ৭টি প্রশ্ন করেন এবং গান্ধীজী সভায় দব কয়টি প্রশ্নেরই উত্তর দেন।

প্রথম প্রশ্নে বলা হয় যে, পাকিস্থান সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা কি এবং পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ গঠনই বা কেমন হইবে ? তত্ত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, তিনি বিগত ২৫ বংসর যাবং এই ধারণা লইয়াই কাজ করিয়া আসিতেছেন যে, যদি কোন প্রদেশ কিয়া কোন গ্রাম অথবা কোন ব্যক্তি বন্ধনমূক্ত হইতে চায় এবং লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ম যদি দৃঢ় সন্ধন্ন লইয়া অগ্রনর হয় তবে নাফল্য অনিবার্য্য। যদি বাংলা অথবা অপর কোন প্রদেশ বাহিরের শাসন হইতে মুক্তি লাভের জন্ম নিজেদের মধ্যে প্রাত্তাব বজায় রাথিয়া সন্দিলিতভাবে কাজ করে তবে কেহই তাহাকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

পাকিস্থানের ভবিশ্বং সম্পর্কে গান্ধীল্পী কায়েদে আজম জিন্নার করাচীতে একটি মাল্রাসার উদ্বোধনী বক্তৃতার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যদি গুণাবলীর উপর ভিত্তি করিয়াই কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহার নাম পাকিস্থানই হউক অথবা অশু কোন কিছুই হউক কেহই তাহাতে আপত্তি করিবে না। যদি মুসলমানগণ মনে করেন যে, তাহাদের বাঞ্ছিত পাকিস্থানে মুসলমান ভিন্ন অশু কাহারও বসবাসের অধিকার থাকিবে না তবে তাহা ইসলামের নাতি-বিক্তম হইবে। পরধর্ম-সহিষ্ণৃতা ও গণতন্ত্র ইসলামের মৌলিক নীতি। যদি কোন ব্যক্তি সে হিন্দুই হউক কিম্বা মুসলমানই হউক অথবা খ্রীষ্টানই হউক অন্তের ধর্মে আঘাত দেয় তবে সে নিজেই পতিত হইবে—ধর্ম পতিত হইবে না।

ষিতীয় প্রশ্নে বলা হয় যে, বিহারে গান্ধীজীর অহিংদা নীতি কতথানি কার্য্যকারী হইয়াছে? তহন্তরে গান্ধীজী বলেন যে, যদিও দান্ধার সময় বিহারে তাহার অহিংদ নীতি দাম্যিক ভাবে বিফল হইয়াছিল কিন্তু দান্ধার পরে অবস্থা তদ্রুপ ছিল না। গান্ধীজী বলেন যে, বিহারের শোচনীয় ঘটনাবলীর অব্যবহিত পরেই তিনি বিহার সরকারের সঙ্গে ঘনিইভাবে পত্রালাপ করিয়াছিলেন। বিহারে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্ম বিহার সরকার বান্তবিকই অহতপ্ত। তাহারা নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে চেটা করেন নাই। একজন মন্ত্রী নোয়াখালি আদিয়া তাহাকে বিহার সরকারের পক্ষ হইতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া গিয়াছেন যে, বিহার সরকার উদ্বান্ধদের প্নঃসংস্থাপনের কোন জাটি করিবেন না। তিনি বিহার সরকারকে হালামা সম্পর্কে নিরপেক

ভদত্তের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং বিহার সরকার তদস্ক কমিশনের রায় পুরাপুরি ভাবে মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক হাস্থামার কারণ সম্পর্কে আর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, একদল হিন্দু ও মুসলমানের উন্মন্ততার জন্মই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ইইয়া থাকে।

যদি এক পক্ষ অহিংস থাকে তবে কোন হালামা হইতে পারে না। দালার
সময় চক্ষ্র বদলে চক্ষ্, দাঁতের বদলে দাঁত লইবার নীতি অমুসত হইয়া
থাকে। বোদাই ও অক্সান্ত অঞ্চলের সাম্প্রতিক দালায় তাহা প্রমাণিত
হইয়াছে। হিন্দুকে হত্যা করা হইলে তৎক্ষণাৎ আর একজন মুসলমানকে
হত্যা করা হয়। আবার একজন মুসলমানকে হত্যা করা হইলে আর একজন
হিন্দুর জ বনান্ত ঘটে। ইহাকে উন্মত্তা ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে
পারে না।

অতংপর তিনি বলেন, আমরা একই মাটির সন্তান। আমার এক ভাই যদি আমাকে থারাপ কাজ করিতে প্ররোচিত করে তবে সেই প্ররোচনার কাছে আমি কেন আত্মসমর্পণ করিব। যদি কেঁহ অপরকে জ্যোর করিয়া ধর্মাস্তরিত করিতে চেটা করে অথবা কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়, তবে আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা নারী পশুশক্তির কাছে কেন নতি স্বীকার করিবে? যদি আক্রান্ত ব্যক্তি পশুশক্তি প্রতিরোধের জন্ম অহিংস ভাবে মৃত্যুবরণ করে তবে অত্যাচারী বেশীক্ষণ অত্যাচার চালাইতে পারে না। প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া প্রতিকার করা চলে না। কেবলমাত্র অহিংসাই সাম্প্রাদায়িক উন্মন্ততার প্রতিকার করিতে পারে।

আসাম সরকারের উচ্ছেদ-নীতি সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী পী বলেন যে, ময়মনসিংহ হইতে যে সকল লোক আসামে বসবাস করিতে যায় ভাহাদের উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে। কিন্তু আসাম প্রবেশের পূর্কে তাহাদের সরকারের নিক্ট হইতে প্রয়োজনীয় অমুমতি লওয়া উচিত। ময়মনসিংহের লোকের। আসাম ধাইয়া স্বীয় চেষ্টায় বন-জবল পরিকার করিয়া অনাবাদী ভূমি উর্বর ক্ষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে এই কথা সত্য। কিন্তু বাহিরের লোকের। আসিয়া মালিকদের অনুমতি না লইয়া অপরিকার পুকুরগুলি সাফ করিয়া দখল করিয়া বসে, তবে তাহাদের কাজ যত ভালই হউক তাহারা অন্থায় করিবে। বহিরাগতগণ যদি আসাম সরকারের অনুমতি লইয়া আসামে প্রবেশ করিত তবে তিনি তাহাদের কাজ সমর্থন করিতেন।

#### দালতা

২০শে জাহ্যারী বৃহম্পতিবার গান্ধীজী পানিয়ালার পরবর্তী গ্রাম দালতাতে অবস্থান করেন। পাণিয়ালা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নোয়াখালির অভ্যন্তরে গান্ধীজীর প্রায় একশত মাইল জ্রমণ সমাপ্ত হইল। নোয়াখালির মধ্যভাগ হইতে যাত্রা করিয়া গান্ধীজী এখন ত্রিপুরার সীমান্তে পৌছিয়াছেন। এই স্থান হইতে পুনরায় তিনি নোয়াখালির অভ্যন্তরে যাত্রা করিবেন। দালতার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে 'শান্তিমিশন দিনলিপি'র ২৪শে জাহ্যারী সংখ্যায় বলা হয় "দালতার সংখ্যালঘিইদের গৃহদাহ, ধর্মান্তর ও লুঠন ইত্যাদি হয়। এক পরিবারের একটি ইইকনিন্মিত মঠ দিনের বেলাতেই ভাল্যা ফেলা হয়। প্রকাশ্রে এই কাজ হয় এবং উল্যোক্তারাও স্পরিচিত। আবার তাহাদের মধ্যে থাকিয়া, যেন ক্ছুই হয় নাই এইভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বাস করিতেছিল। তখন কোন তৃষ্কুতকারীর উপাস্থতিতে হালামার আলোচনাকালে সংখ্যালঘিষ্ঠরা মনে করিত যে, বিশ্বদ্ধে কিছু বলিলেই বিপদ। বলিত 'ইনিই তো রক্ষা করিয়াছেন'। ক্রমশঃ অন্ত স্থানের মত এই স্থানেও অন্ত জ্বা করিয়াছের'। ক্রমশঃ অন্ত স্থানের মত এই স্থানেও অন্ত ক্রা করিয়া ভয় অপস্ত হইতেছে। একবার আমরা কয়েকজন যাওয়ার পর সংখ্যালঘিষ্ঠদের এই ভীতিভাব কিছু ক্যার সহায়ক হয়।"

দালতা গ্রামে নলকুপ নাই বলিয়া একটি ভাল পুকুর কিছুকাল পূর্ব হইতে শানীয় অলের জন্ত আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছিল। একটি ফিণ্টার যন্ত্র

এইদিন গান্ধী পার্টিকে দেওয়া হয় যাহাতে ফিন্টার করা জলই তাঁহারা ব্যবহার করিতে পারেন।

এইদিন নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের জন্মদিন ছিল। গান্ধীজী প্রার্থনাসভায় নেতাজীর জন্মদিনে তাঁহার শ্বৃতি উপলক্ষে নেতাজীর কীর্ত্তির প্রতি শ্রহ্মা নিবেদন করেন। নেতাজীর নিকট হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। তাঁহার সর্ব্বপ্রেষ্ঠ দান এই ছিল যে, হিন্দু মুসলমান ও বিভিন্নধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের ঐক্যের উপর এক বীরদল গঠন করা, যাহারা এতবড় শক্তিশালী বিরুদ্ধ পক্ষের সন্মুখীন হইয়াছিল।

## যুরাইম

২৪শে জাহ্যারী শুক্রবার সকালে গান্ধীজী দালত। গ্রাম হইতে রওনা হইয়া মুরাইম গ্রামে পৌছান।

ম্রাইম ও পার্ম বিভী গ্রামে সকল হিন্দু অধিবাসীদেরই ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। বিগত তিনমাসে তাহাদের নিজস্ব আচার, ব্যবহার ও ধর্মাচরণ মানিয়া চলিতে দেওয়া হয় নাই। এমন কি তাহারা হিন্দুমতে আচরণ করা পর্যন্ত ভুলিতে চলিয়াছে। কারণ তথনও অবস্থা এই সমস্ত গ্রামে এমন চলিতেছিল, যে অবস্থায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্দেশ মানিয়া চলা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অবশ্য গান্ধীজীর শান্তি ও মৈত্রীর অভিযান ধীরে ধীরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকের মনে কাজ করিতেছিল, তথাপি সঙ্গে সঙ্গে কতক লোকের অপপ্রচার মহাত্মাজীর এই মহান্ উদ্দেশ্যের সাঞ্চল্যের পথে রীতিমত ব্যঘাত স্থাই করিতেছিল। 'শান্তিমিশন দিন লিপি'তে, ২০শে জাহুয়ারী শ্রীকুক সতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত লিধিয়াছেন, "কাল যথন ম্বাইম যাইতেছি, একজন 'আদাপ' দিলেন। ইনি অমুক্চরণ গোপ। কেন এইভাবে সংখ্যান করেন প্রশ্ন করায় বলেন যে, প্রাণো আচার ব্যবহার ভূলিয়া গিয়াছেন। ম্বলমানের সামাজিক আচারেই অভ্যন্ত হইয়া গিয়াছেন।"

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাধারণ গ্রামবাসীদের মনে এখন পর্যান্ত এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, পাকিস্থানের অর্থ,—যাহার: সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম অবলম্বন করিবে কেবল একমাত্র তাহারাই পাকিস্থানে থাকিবার অধিকারী হইবে। অন্ত কোন সম্প্রদায়ের লোক সেথানে থাকিতে পারিবে না। গান্ধীজী প্রায় প্রতাহই তাঁহার প্রার্থনা সভায় এই বিষয় উল্লেখ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পদায়কে অন্ত ধর্মাবলম্বীদের ধর্মকর্ম আচরণে স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়াই যে, জিল্লা ও অস্থান্ত মুদলিম নেতারা পাকিস্থান প্রিকল্পনার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ভাহ৷ স্বরণ করাইয়া দিয়াছেন। গান্ধীজী কোরাণ হইতেও বাণী উদ্ধৃত করিয়া এ কথা বার বার ভাহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে—কোরাণও বলে ঈশ্বর এক। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাদী লোক বিভিন্ন আচার, আচরণ ও অত্নষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাহাদের অন্তরের আশা আকাছা ঈশ্বরের নিকট পৌছাইয়া দিতে চাহে। अড় যথন আসে তাহার ঝাপটায় কেবল হিন্দুদেরই বাড়ী ভূপতিত হয় না, भूमनभारनत घत्रवाड़ी । म्यान खारवर कि जिश्र हा । देश हरेर उरे वृता यात्र, খোলা এক। গান্ধীজীর কোরাণ উদ্ধত বাণী অশিক্ষিত সরলপ্রাণ পল্লীবাসী মুসলমানের। নিবিড় মনোযোগের সহিত ভাবণ করে। গান্ধীজীর কোরাণ ব্যাখ্যার সময় তাহাদের চোথে-মুখে সম্মতির ভাব প্রিম্টু হইয়া উঠে। অগণ্য অশিক্ষিত সরলপ্রাণ গ্রাম্য মুসলমানদের সমুখে সত্য এইভাবে ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িলে স্বার্থান্থেষী মৃষ্টিমেয়দের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিদ্ধির পথে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হইবে এই আশকায় তাহারা শক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্বার্থান্বেষীর দল গান্ধীন্দীর নিকট ক্রমাগত পত্র লিথিয়াছে— "আপনি হিন্দু-মুদলমানদের নিকট কোরাণ ব্যাখ্যা শুনান, আপনার পক্ষে ইহা কি অন্ধিকার চর্চা নহে ?" গান্ধীজী ইতিমধ্যে এই মর্ণে অনেক চিঠিই शास्त्रारक्त। अशास्त्र वह बार्य अरे विषय नरेया वह मःश्रक म्नन्यारन्त्र সহিত কথাৰাতা বলিয়া দেখিয়াছি, তাহারা কিন্ত গান্ধীজীর কোরাণ

ব্যাখ্যা করিয়া শুনানোর ব্যাপার্রটাকে মোর্টেই তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চা বলিয়া মনে করে না। অনেক মৃদলমান (আমাকে) এমন কথাও বলিয়াছেন—'গান্ধীজী একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি; তাঁহার মৃথনিঃস্ত কোরানের সরল ব্যাখ্যা তাহাদের অনেক ভ্রম দূর করিয়াছে।' গান্ধীজীর কর্ম ও বানী এইভাবে ক্রমে করেল মৃদলমানদের অস্তর স্পর্শ করিয়াছে। সংখ্যালিষ্টি সম্প্রদায়ের সহিত পূর্ব সম্পর্ক ফিরাইয়া আনিবার জন্ম সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে একটা আগ্রহ দেখা দিতেছিল। অবশ্য এই আগ্রহ প্রকাশের যে সমন্ত লক্ষণ, সেগুলি অতি ক্ষীণ, কোন কোন ক্ষেত্রে ঠিকভাবে উপলব্ধি করা না গেলেও অমুভব করা যাইত।

দালতার পরবর্তী গ্রাম ম্রাইম-এ গান্ধীজী হবিবুল্লা পাটোয়ারীর বাড়ীতে থাকেন। হবিবুলা পাটোয়ারী পূর্বাহেই গান্ধীজীকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্ম আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। পাটোয়ারী ও তাঁহার পরিবারস্থ নকলে গান্ধীজীর জন্ম যথাসাধ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের আতিথেয়তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। প্রার্থনা সভায়-ও গান্ধীজী পাটোয়ারী পরিবারের আতিথেয়তার উল্লেখ করিয়া ক্লতজ্ঞতা জানান। পাটোয়ারী সাহেবের বয়স ৫০ উত্তীর্ণ হইয়াছে। মৃথমগুলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমলন্ধ অভিজ্ঞতার ছাপ পড়িয়াছে। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রতি তাঁহার একটা আন্তরিক অন্তরাগ দেখিতে পাইলাম। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পূর্বের সৌহান্দ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্ম তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। গান্ধীজী বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহার খোঁজ করিলে তিনি দৌড়াইয়া তাঁহার সন্মুখে নতমন্তক হইয়া 'আশীর্বাদ' প্রার্থনা করিলেন। হীরাপুরে প্রার্থনা সভাতেও তাঁহাকে গান্ধীজীর আসনের অতি নিকটে মাটিতে আসন গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট চিন্তে বিসয়া থাকিতে দেখিলাম।

মুরাইম-এ প্রার্থনা সভায় প্রায় দশহাজার হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। মুসলমানই সংখ্যায় বেশী উপস্থিত ছিলেন। আশে পাশের

বছ গ্রাম হইতে মধ্যাক হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া সমবেত হইতেছিল। ক্ষেকদিন হইতেই গান্ধীজীর সান্ধ্য সভায় অধিক লোক উপস্থিত হইতেছিল। বুধ ও বৃহস্পতিবার হইতে শুক্রবার জনসমাগম আশাতিরিক্ত বেশী হইয়াছিল। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের পরিচায়ক বলিয়া ভাবিতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

মুরাইম ও পার্শ্ববর্তী অপর তিনটি গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে 'শান্তিমিশন
দিন লিপি'র, ২৫শে জান্ত্রারী সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, "৪ খানা গ্রামের ২১টা
বাড়ীতে প্রায় ৮০টা পরিবারের সমস্ত হিন্দুই তাঁহাদের ঘরবাড়ী খোয়াইয়া
বিসয়াছেন। বাড়ীগুলি পুড়িয়াছে আর যেগুলি পড়িয়া ছিল তাহা উঠাইয়া
লইয়া কেবল লুঠনের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।— মুরাইম অক্যান্ত স্থানের ত্যায়
পীড়িত হইলেও ইহা তুর্গম হান ও নোয়াখালির এক প্রান্ত বলিয়া এখানকার
হিন্দুদের অবস্থা অত্যন্ত কঠোর। এখানকার অধিবানীদের মধ্যে খুব কর্মাঠ
গৃহত্বের সংখ্যা বেশী। গোপেরা আছেন, ইহারা জাতি ব্যবসা করেন এবং
১৪া৯৫ মাইল দ্রে রায়পুর থানার গ্রাম হইতে ছ্ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়া
ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহাদের শরীর স্থগঠিত যদি ইহারা ভয় ত্যাগ করেন
তবে এই অঞ্চলকে স্থশোভিত করিতে পারেন।"

# হীরাপুর

হীরাপুর ম্রাইম হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে অল্ল দূরেই অবস্থিত। ইহা
একটি ছোট গ্রাম। বর্দ্ধিষ্ট হিন্দু পরিবার এখানে নাই। এক দরিদ্রের
বাড়ীতে ছোট একটি কূটির নিশ্বাণ করা হইয়াছিল। ২৫শে জামুয়ারা শনিবার
গান্ধীজী নির্দিষ্ট সময়ে নৃতন আবাদে উপস্থিত হন। দিনমান বেশ শান্তিতেই
অভিবাহিত হয়। প্রার্থনা সভার স্থানও মনোরম ছিল। লোকদংখ্যা অল্প
ভিল তবে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল।

প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বলেন যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলিতেছেন, ইহাতে ক্ষ্ম হইয়া লোকে তাঁহার নিকট টেলিগ্রাফ ও পত্র পাঠাইতেছেন। মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ ও বোম্বাইস্থিত জমিয়ৎ-উল-ইদলামের নিকট হইতে প্রাপ্ত ছুইটি তারবার্তার কথা উল্লেখ করেন। তারবার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, অবিশ্বাসী হিনাবে গান্ধীজীর ইনলামীয় আইনে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। গান্ধীজী বলেন যে, তারবার্ত্তা ছুইটি তথ্যের অজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া প্রেরিত হইয়াছে। মহাত্মাজী বলেন যে, তিনি কোন ধর্মামুষ্ঠানে মোটেই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা করিবার, অধিকারও তাহার নাই। তিনি মহাপুরুষ হজরতের বাণী যেভাবে বুঝিয়াছেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া উপদেশ দিয়াছেন মাত্র। বহু শিক্ষিত মুসলমান পরিবারে তিনি কোনরূপ পদ্দাপ্রথা দেখেন নাই। কিন্তু ইহার দারা অন্তরের সম্ভ্রম রক্ষার অভাব স্থচিত হয় না। তাঁহার মতে ইসলামে ইহাই করিতে বলা হইয়াছে। যদি তাঁহার মুসলমান শ্রোতারা মনে করেন যে, তাঁহার উপদেশ ইসলামের নির্দেশ বিরোধী তাহা হইলে তাঁহারা ইহা অগ্রাহ্থ করিতে পারেন। তিনি যদি সমালোচনা বা শারীরিক শান্তির ভয়ে তাহা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সত্য বা অহিংসার প্রতিনিধিত্ব করিবার যোগ্যতা থাকিবে না।

#### বান্শা

২৬শে জামুয়ারী রবিবার স্বাধীনতা দিবদে মহাত্মা গান্ধী অখ্যাত পল্লী বান্শায় আসিয়া পৌছেন। বান্শা মহম্মদপুর গ্রামের সংলগ্ন এবং এই মহম্মদপুর গ্রামেই প্রথমে গান্ধীজীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রাস্তা ভাল না থাকায় শেষ পর্যান্ত গান্ধীজীর সেধানে যাওয়া হয় না।

গান্ধীজী হীরাপুরে তাঁহার কুটীর হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজীর সহযাত্রিগণ ও তাঁহার সহিত চলিতে থাকে। আজাদ হিন্দ ফোজের লোকেরা যেভাবে হিন্দিতে 'জনগণমন অধিনায়ক' সঙ্গীতটি গাহিয়া থাকেন, উক্ত সঙ্গীতটি পতাকা উত্তোলনের পর সেইভাবে গাওয়া হয়।

'বন্দে মাতরম', 'আল্লাহো আকবর', মহাম্মা গান্ধীকী জয়', 'নেতাজীকী জয়' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে অমুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ইহা ব্যতীত গান্ধীজীর কূটীরে আর কোন অমুষ্ঠান হয় নাই। গান্ধীজীর সহযাত্রী সাংবাদিকগণ নিজেদের কূটীরে স্বাধীনত। দিবসের অমুষ্ঠান করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর আশীর্কাদ লাভ করেন। সাংবাদিক কূটীরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ও গণ-পরিষদের সদস্ত প্রীয়ত্বংশ সহায় কর্ভৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রীয়ৃত সহায় মহাত্মা গান্ধী ও বিহার সরকারের মধ্যে যোগন্তাপনকারী অফিনার হিসাবে গান্ধীজীর সহিত অবন্থান করিতেছিলেন। গান্ধীজীর উর্দ্দানভাষী মি: মামৃদ্দ আমদহনার হিন্দুগ্রানীতে সন্ধন্ধ-বাক্য পাঠ করেন। তারপর সাংবাদিক দলের একজন বান্ধনায় সংকল্প-বাক্য পাঠ করেন। প্রীয়ৃত বীরেন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে জাতীয় সন্ধীত গাওয়া হয়, এবং শহীদদের প্রতি শ্রেনা জ্ঞাপন করার জন্ম তুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অপরাত্নে সাংবাদিকগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া গ্রামবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদিগকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বৃঝাইয়া দেন।

নদ্ধায় সার্বজনীন ভোজের আয়োজন হয়। গান্ধীজীর নিকট কর্মহটী উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহা অহুমোদন করেন। সকাল বেলার অহুষ্ঠানে অধ্যাপক নির্মল বস্থ, সন্দার জীবন সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধীজী বান্শা প্রার্থনা সভায় স্বাধীনতা দিবসের অন্তর্গানের মর্মকথা বলেন। "স্বাধীনতা আন্দোলনের ফল প্রায় তাঁহাদের হন্তগত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা যদি নির্কোধ হন তাহা হইলে উহা তাঁহাদের হাত হইতে ফুকুইয়া পড়িতে দিবেন; তাহা হইলে গণ-পরিষদ স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে না;—যদি না পরিণামে সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতার জক্ত কাজ করে এবং সংগ্রাম করিবার জক্ত প্রস্তুত হয়।"

ভারতের বাহিরে নেতাজীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন যে, "বাঙ্গলার গৌরব নেতাজী যথন বাহির হইতে স্বাধীনতার জন্ম যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, তথন তিনি শুধু বাঙ্গালার জন্ম যুদ্ধ করেন নাই, সমগ্র ভারতের জন্ম যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা মৃহর্ত্তের জন্মও মনে করেন নাই যে, তাঁহারা প্রদেশবিশেষ কিম্বা সম্প্রদায়বিশেষের জন্ম যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা যেন নেতাজীকে এবং স্বাধীনতার জন্ম জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এরূপ অপর সকলকে শ্বরণ রাখেন।"

গান্ধীজী বক্তার প্রথমে বলেন যে, ২৬শে জানুয়ারী ভারতের পক্ষে স্মরণীয় দিবন। কংগ্রেসের উদ্ভবের সহিত ভারতীয়দের স্বাধীনতা লাভের আকাজ্জা ব্যক্ত হয়। অবশ্য স্বাধীনতার অন্নভূতি ছিল; কংগ্রেসের উদ্ভবের সহিত উহা স্থামগুলিতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। ১৯১৬ লাল হইতে উহা গ্রামগুলিতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে; অবশেষে স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ সময় হইতে ভারতব্যাপী ২৬শে জানুয়ারী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন; যদি ভাগ্য তাঁহাদের প্রতিক্ল না হইত এবং তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ না থাকিত, তাহা হইলে আজ এই সভায় তাঁহাদের মধ্যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা সগৌরবে উদ্দীয়মান দেখা বাইত। এমন এক সময় ছিল যখন মুললমানগণ এই পতাকাকে তাঁহাদের নিজেদের বলিয়া গণ্য করিতেন এবং ইহা ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার আশা-আকাজ্জার প্রতীক ছিল। ইহা সমগ্র ভারতবর্ষের পতাকা ছিল; কিন্ত ত্রভাগ্যের বিষয় এক্ষণে মুললমান ভাইগণ ইহাতে গৌরব বেশ করেন না; এমনকি আপত্তি করেন।

গান্ধীজী অতঃপর বলেন যে, মুসলমানগণ এখন পাকিস্থান চাহেন; কিন্তু

ষদি তাঁহারা চাহেন যে, ইংরাজগণ তাঁহাদিগকে পাকিস্থান দিবেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে ভারতে অবস্থানে সাহায্য করিবেন। প্রথমে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করায় নিভূল মনোভাব হওয়া উচিত এবং তৎপর পাকিস্থান প্রশ্নের মীমাংসা নিজেবা করা। ইংরাজগণ নিশ্চয়ই ভারত ছাড়িয়া যাইবেন। আন্তর্জাতিক অবস্থা এরপ যে, তাঁহারা আধিপত্য রাখিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি ভারতবাসিগণ এইভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতে থাকে, তাহা হইলে অন্যান্ত শক্তি তাহার বিপুল শক্তি ও সম্পদ র্থা যাইতে দিতে পারে না। ঐ অবস্থায় ভারতবাসীদের একজন প্রভূ থাকিবে না, বহু প্রভূ থাকিবে।

গান্ধীজী আর ও বলেন যে, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে ভেদ রহিয়াছে বিলিয়া তিনি তাঁহার বন্ধুদিগকে জাতীয় পতাকা উদ্ভোলন না করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন। তিনি মুসলমানদের মনোভাবের প্রতি শ্রদাবশতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; তিনি তাঁহাদের সম্মুথে এই পতাকা প্রদর্শন করিবেন না। শ্রোত্মগুলী যদি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট হইতেন, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে এই বলিয়া চাালেঞ্চ করিতেন যে, তিনি বরং মরিবেন, তথাপি জাতীয় পতাকা অন্থরোলিত থাকিতে দিবেন না। আজ এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ স্বতয়্তয়, কারণ তাঁহার মুসলমান ভাইগণ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিরোধী। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা সত্য যে, একটি প্রদেশও স্বাধীনতা হস্তগত করিতে পারে। তাঁহার মনে সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার আকাজ্রনা রহিয়াছে; স্বতরাং তিনি আশা করেন যে, সমগ্র ভারত এক হইয়া স্বাধীনতা কামনা করিবে এবং উহার জন্ত কাজ করিবে।

#### পাল্লা

২৭শে জাতুরারী সোমবার গান্ধীজী পালায় আসিয়া পৌছান। তাঁহাকে এক নাথ বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। বাড়ীর নাম "বড় বাড়ী"। নাম বড়বাড়ী

হইলেও আসলে কিন্তু বাড়ীট। মোটেই বড় নহে। আর বড়লোকের তো নয়ই। এই দরিজের ঘরে জ্রী-পুরুষের নিবিড় আত্মীয়তার মধ্যে গান্ধীজীর দৈনন্দিন কর্মস্চী শান্তিতে পালিত হয়। বাটীর স্ত্রীলোকেরা শ্রীমতী মান্ধু গান্ধীকে জিজ্ঞান। করেন যে, ঐ ঘরের অপর অংশে তাঁহাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা শুইতে পারে কি না। অস্থবিধা হইলে তাহার। যে-কোন স্থানে থাকিবে। গান্ধীজী তাঁহাদের কথায় খুসী-মনে বলেন, গৃহের পার্মের অংশ কেন, তিনি যেথানে আছেন দেখানেও তাঁহার নিকটেই তাহার। আদিয়া থাকিতে পারে।

পালার প্রার্থনা সভায় মৌন দিনের লিখিত অভিভাষণ পাঠ করা হয়।
গান্ধীজা বলেন,—যে বাটীতে তিনি আছেন তাহা এক নাথের বাড়ী।
গৃহকর্তাকে তিনি ধন্যবাদ দিয়া বলেন, সেথানে তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু
কেবল সেথানেই নহে, এই নোয়াখালিকেই তাঁহার ভাল লাগিয়াছে। এমন
গাছপালা ও স্বর্ণপ্রস্থ ভূমি তাঁহার মন মৃথ্য করিয়াছে। তিনি চাহেন এই
স্বর্ণভূমি ফলেফুলে আরও স্থাভিত হইয়া উঠুক। তুই সম্প্রদায়ের মিলিত
চেষ্টায় এই গ্রামকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তোলা হউক। তুই সম্প্রদায়ের
লোকের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়াই সাম্প্রদায়িক একোর বিকাশ ঘটিবে।
প্রার্থনা সভার পর গান্ধীজী নিমন্ত্রিত হইনা প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম
করিয়া গ্রামের জনৈক ম্বলমান ভদ্লোকের বাটী যান।

## পাঁচগাঁও

২৮শে জাত্যারী মঙ্গলবার গানীজী পরবর্ত্তী গ্রাম পাঁচগাঁওয়ে আসিয়া পৌছেন। পাল্লা হইতে পাঁচগাঁওয়ের পথ দীর্ঘ ছিল। ভাওর গ্রামের মধ্য দিয়া গান্ধীজীকে লওয়ার জন্ম ঐ গ্রামের অধিবাসীদের আগ্রহে মাত্র তিন দিন পূর্বে ঐ পথ স্থির হয়। পথের উভয়পার্শ্বে অপেক্ষমান হিন্দু ও মুসলমান জনতা গান্ধীজীকে তাহাদের সম্ভন্ধ অভিবাদন জানায়। মুসলমান নারীদের নিজ নিজ বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। তিনি তুইজন মুসলমান বাড়ীতেও যান। পরম আতিথেয়তার সহিত তাঁহারা গান্ধীজীকে অন্তপুরে লইয়া যান।

পাঁচগাঁওতে খুব কর্মবান্ততার মধ্যে গান্ধীজীর দিন অতিবাহিত হয়।
পূর্বাদিন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্পর্কীয় আলোচনার জন্ম শ্রীপাারী লাল ও
ডা: স্থালা নায়ার নোয়াথালি জেলা মুসলিম লীগ সম্পাদক মি: মুজিবর
রহমান এম. এল. এ-র সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহার পর ২৮শে রাত্রে
জেলা লীগ সম্পাদক ও আরও কয়েকজন লীগ নেতা গান্ধীজীর সহিত
সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহে নোয়াখালি জেলা মৃসলিম লীগের লেক্রেটারী মি: মৃজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিমগুলী পাঁচগাঁওয়ে মহাত্মার সহিত দেখা করেন এবং এই বিষয়টের উপর বিশেষ জোর দেন যে, নোয়াখালিতে স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টার দারাই তাহা সম্ভবপর হইবে। প্রতিনিধিমগুলিক সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বলেন,—বিপুল শুভেচ্ছা লইয়া আমি নোয়াখালি আসিয়াছি, আমি জানি নোয়াখালিতে যদি আমি ব্যর্থকাম হই—তাহা হইলে আমার সমগ্র অহিংসা নীতি ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হইবে।

অপরাহে প্রার্থনা সভায় মহাত্মা বলেন—আজ প্রাতে ভ্রমণের সময় আমি একটি হিন্দু ও চুইটি মুসলমান গৃহে গমন করিয়াছিলাম। ঐ সকল বাড়ীতে যাইবার কোন কথা ছিল না। কিন্তু ম্বেহের আহ্বান আমাকে টানিয়া লইল। উহারা সকলেই আমাকে কিছু না কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উহারা ফল পাঠাইলে আমি সাদরে তাহা গ্রহণ করিব। আমার নাতনী, (মাহু গাজী) বাড়ীর মেয়েদের সহিত আলাপ করে। এক বৃদ্ধা তাহাকে আলিকন করেন। এক স্থানে তাঁহাকে কটি ও মাছের ঝোল থাইতে অহুরোধ করা হয়। উহাদিগকে তুই করিবার জন্ম সেহানে তিনি অন্ত কিছু

'আহার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু একত্র খাওয়া ও স্নেহের আদানপ্রদানের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই।

প্রাচগাঁওয়ে অতি অল্প সংখ্যক লোক মহাস্থা গান্ধীর সহিত দেখা করেন।
মধ্যাকে কর্ণেল নিরঞ্জন সিংহ গিল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহে প্লিশ স্থারিণেতেও মি: আবছল। (বদলী হওয়ার আদেশপ্রাপ্ত) তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত মি: মোয়াজ্জেম আহমদ থাঁকে লইয়া গান্ধীজীর নিকট আদেন। নৃতন স্থারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার পদ্ধী ও সন্তানগণ সহ আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়াছিলেন। নৃতন স্থারিণ্টেণ্ডেণ্ট যথন গান্ধীজীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আদেন, তথন গান্ধীজী রসিকত। করিয়া তাঁহাকে বলেন, "আমি এখন আপনার হেফাজতে একজন বন্দী।" তিনি আরও বলেন যে, তিনি আশা করেন যে, মি: আবছলা তাঁহার থেরপ বন্ধ ছিলেন, নৃতন স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-ও সেইরপ বন্ধু হইবেন।

মিঃ আবছ্লার ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া বদলী হইয়া ফরিদপুরে যাওয়ার স্থির হয়। অক্টোবরের হাঙ্গামার সময়ে তিনি নোয়াথালির পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি ফরিদপুর হইতেও গান্ধীজীর কার্য্য লক্ষ্য করিবেন। তাঁহার নিশ্চিত বিশাস গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সফল হইবে।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী একজন মৃসলমানের বাড়ীতে গমন করেন।
গৃহস্বামী তাঁহাকে কতকগুলি কমলালেবুদেন। গান্ধীজী ঐ সমৃদয় সমবেত
বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করেন। তাহাদের মধ্যে কমলালেবুর জন্ম
বিশ হড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছিল।

#### জয়াগ

জয়াগ জিলা বোর্ডের রাস্তার উপর। পাঁচগাঁও হইতে কতকটা নৃতন তৈরী করা পথে, কতকটা সাধারণ গ্রাম্যপথে ও জিলা বোর্ডের পথে গান্ধীজী ২৯শে জানুয়ারী বৃধবার জয়াগ পৌছেন। জয়াগে অনেক মধ্যবিশ্ব ভক্ত শ্রেণীর লোকের বাস। অফাক্ত অধিবাসীরা তো আছেনই। পাকা বাড়ী, স্থানর পুকুর, মঠ ও মন্দির দারা গ্রামটি সজ্জিত। দাক্ষায় গৃহ ও মঠ মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

যে বাড়ীতে গান্ধীজী উঠিয়াছিলেন উহা পতাকায় ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত করায় মনোরম দেখাইতেছিল। গৃহে প্রবেশকালে পূর্বে ব্যবস্থায়্যী একটি জাতীয় পতাকা গান্ধীজীর প্রতি পদক্ষেপের সহিত ধীরে ধীরে উত্তোলিত হইতে থাকে। তাঁহার গৃহ প্রবেশের মৃহুর্ত্তে উহা উঠান সম্পূর্ণ হয়। এই অঞ্চলের নাথ মেয়েদের নাচিয়া নাচিয়া নাম কীর্ত্তনের রীতি আছে। এইস্থানে একদল মেয়ে এই প্রথা অন্থায়ী নৃত্যসহ মধুর কীর্ত্তন দারা গান্ধীজীকে গৃহে প্রবেশ কালে সম্বর্দনা করেন।

বেলা তিনটার নময় কর্মীদের সভায় গান্ধীজীকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। গান্ধীজী সেগুলির উত্তর দেন। প্রার্থনা সভায়ও গান্ধীজী এই উত্তরের পুনরাবৃত্তি করেন। মঙ্গলবার জিলা মুসলিমলীগের সম্পাদক যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে গান্ধীজী যাহ। বলিয়াছিলেন প্রার্থনা সভায় তাহারও উল্লেখ করেন।

প্রার্থনা সভায় মহাত্মা এক মুদলমান ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ছিন্দু ও মুদলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহার প্রার্থনা সভায় যোগদান করে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। অমুদলমানদের পক্ষে কোরাণ পাঠ এবং রামক্বফের সহিত রহিম-করিমের তুলনা করা অত্বচিত বলিয়া মহাত্মা মনেকরেন কিনা, মহাত্মাকে এই প্রশ্ন করা হয়। তাঁহারা মহাত্মাকে জানান যে, ইহাতে মুদলমানেরা অসম্ভই হইয়াছেন। উত্তরে মহাত্মা বলেন যে, এই আপত্তিতে সঙ্কীর্ণতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহাতে তিনি অতিমাত্রায় ব্যথিত ও বিশ্বিত হইয়াছেন। মহাত্মা বলেন, হিন্দুকে ভাল হিন্দু, মুদলমানকে ভাল মুদ্রশ্নান, খুষ্টানকে ভাল খুটান ও পার্শীকে ভাল পার্শীতে পরিণত করাই

তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি কাহাকেও স্বধর্ম ত্যাগ করিতে বলেন না। জগতের সকল ধর্মের অমুশাসন গ্রহণের স্থান তাঁহার ধর্মে আছে।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্ম হিন্দুগণ কর্ত্ব মুসলমানদের নামে প্রদত্ত এজাহারগুলি প্রভ্যাহার করা দরকার বলিয়া কেহ কেহ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, উহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তুই ভদ্রলোকের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে অপরাধীদের অভিযুক্ত করায় কি করিয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে; তবে মিখ্যা অভিযোগ করা হইয়া থাকিলে তাহা প্রভ্যাহার করা দরকার। মহাত্মা বলেন যে, অপরাধীর শান্তি হওয়া দরকার; তবে অপরাধীরা যদি অপরাধ স্বীকার করে ও জনসাধারণের বিচার মানিয়া লয়, তাহা হইলে মামলা এজান যাইকে পারে। এই প্রচেষ্টায় তিনি সাহায়া করিতে রাজী আছেন। মহাত্মা, গ্রামের যে সকল যুবক গ্রামের বাহিরে থাকেন তাহাদিগকে নিজেদের মধ্যে যোগাধ্যা স্থাপন ও নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া এক এক দলে বিভক্ত হইয়া পালাক্রমে পলীদেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান।

জয়াগ-এ অতি অল্পসংখ্যক লোক গান্ধীজীর দর্শনাথী হন। জিলা ম্যাজিট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্নি এবং নবনিযুক্ত ডিভিসন্তাল কমিশনার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্নে গ্রামের কর্মিগণ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিলা তাঁহাকে তৃইটি বিষয় জানান। প্রথমতঃ তাঁহারা জানান ধে, মুসলমানেরা বলিতেছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ত্র্গতেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের বিরুদ্ধে যে সব এজাহার দিয়াছে একমাত্র তাহা প্রত্যাহার করিলেই সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে। বিতীয়তঃ তাঁহারা মহাত্মাজীকে ইহাও জানান যে, গ্রামের শীর্ষন্থানীয় লোকেরা জীবিকার্জনের নিমিত্ত কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থানে থাকায় প্নর্ক্রসতির কার্ধ্যে ব্যাঘাত ঘটতেছে। গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে এই ত্ইটি বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

জয়াগ-এ এক মৃসলমান প্রতিনিধিমগুলী মহাত্মার সহিত দেখা করেন। তাঁহারা এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, বাহিরের লোকের উপস্থিতির ফলে শান্তিস্থাপনে বাধার স্পষ্ট হইতেছে। অবশ্র, গান্ধীজীর অবস্থানে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কেননা, তিনি কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াই তাঁহাদের বিশাস; তাঁহার (গান্ধীজীর) আন্তরিকতা সম্পর্কে স্থানীয় মুসলমানদের মনে বিশাস স্পষ্ট করার জন্ম তাঁহার অন্ততঃ কিছুদিনের জন্ম বিহারে যাওয়া উচিত।

প্রতিনিধি দল আরও বলেন, মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন চলিয়াছে এবং বছ বৃদ্ধ ও নির্দোষ ব্যাক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে। শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বান্থিত করার উদ্দেশ্যে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা উচিত। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার উল্লেখ করিয়া তাহারা বলেন, গান্ধীজী হিন্দু বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা সভায় কোরাণ আর্ত্তির মূল্য মুসলমানেরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না এবং তজ্জগুই তাহারা অধিকতর সংখ্যায় প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেছে না। প্রতিনিধিবর্গ গান্ধীজীকে অন্থ্রোধ জানাইয়া বলেন, আপনি আমাদের জন্ম এমন একটি কার্য্যস্চী রচনা করুন, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি চিরদিনই গণসমাজের একজন, চিরদিনই আমি গণসমাজের দেবা করিয়া আসিয়াছি—গণসমাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া দেওয়াই আমার সাধনা। মুসলমানদের অন্তরে পৌছিবার অধিকতর কার্য্যকরী উপায়ের সন্ধান যদি আপনারা দিতে পারেন, তবে আমি নিশ্চয়ই তাহা চিন্তা করিয়া দেখিব; কিন্তু কোনক্রমেই আমি নোয়াখালি ত্যাগ করিতে পারি না। নোয়াখালিতে অন্ত যাহারা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা শান্তি প্নংপ্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়াছেন কিনা, সোদকে লক্ষ্য রাধা গবর্ণমেন্টেরই কর্ত্বা। বিহার গমনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বহারের, নোয়াখালিতে থাকিয়াই তিনি বিহারের মুসলমানদের জন্ত যথাসাধ্য

কাজ করিতেছেন। বিহার গ্রব্নেণ্টের সহিত তিনি সর্বাদাই যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন এবং উক্ত গ্রব্নেণ্টের একজন প্রতিনিধিও তাঁহার সক্ষের্বিয়াছেন। এখন তিনি যদি বিহারে যান এবং দেখিতে পান যে, বিহার গ্রব্নেণ্ট যথাসম্ভব সকল কিছুই করিয়াছেন, তবে সে কথাটিও তাঁহাকে দিখাহীনচিত্তে ঘোষণা করিতে হইবে। উহা মুসলিম লীগের বক্তবাের অফুকুল নাও হইতে পারে।

মুদলমানগণকে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তারের কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন, দৈহিক শান্তি বিধানের পরিবর্ত্তে বিবেকবৃদ্ধিকে জাগ্রত করাই সংস্কারকের কাজ। সারাজীবন তিনি তাহাই করিয়াছেন এবং উহাতে সাফল্যলাভও করিয়াছেন। অবশ্র, খুব বেশী ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। অপরাধীদের বিবেকবৃদ্ধি যাহাতে জাগ্রত হয় এবং তাহারা দোষ স্বীকার করে তল্রুপ চেষ্টা করাই আপনাদের (প্রতিনিধিদলের) কর্ত্ব্য। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন অপরাধীদের সন্দারগণকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

প্রার্থনা সভা সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন, প্রধর্মের প্রতি অসহিষ্ণৃত। যদি এতই প্রবল হয় যে, মানুষ তাহার ইচ্ছানুষায়ী প্রার্থনাও করিতে পারিবে না, তবে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষের অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে তাহা আমি বৃঝিতে পারি না। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান বন্ধুর অন্থরোধক্রমেই প্রার্থনা কালে কোরাণ আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইসলামের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে কাজ করার ইচ্ছা আমার কোনক্রমেই ছিল না। কিন্তু কোরাণ হইতে আবৃত্তি করিয়া আমি ইসলাম বিরোধী কাজ করিতেছি কিনা, সে সম্পর্কে একজন বা পাঁচ ছয় জন মুসলমানের অভিমত আমি মানিয়া লইতে পারিব না।

### আমকী

কতকটা জিলা বোর্ডের সোনাইমুড়ী যাওয়ার রাস্তা বাকীটা মাঠের উপর দিয়া চলিয়া গান্ধীজী ৩০শে জামুয়ারী বৃহস্পতিবার আমকীতে উপস্থিত হন। গ্রামে প্রবেশ করিলে হিন্দু পলীর ভিতর দিয়াই তাঁহাকে লওয়া হয়।
পলীটি সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছিল। একটি বাড়ীও নাই। য়শোদাবাব্র
বাড়ীতে গান্ধীজীকে রাখা হয়। সেই বাটীতে ছইখানি ছোটঘর দাঁড়াইয়াছিল ইহাই আশ্চর্যা। য়শোদাবার টিনের চালা ও নাড়া, কাশ ইত্যাদির
দারা বেড়া দিয়া ছাপরা তৈরী করেন। প্রায় ঘরই নাই। গ্রামবাসীরাও
ছিল না। গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে স্ত্রীসুরুষ সকলে তীর্থ্যাত্রীর মত
যে যেখানে ছিল সে সেয়ান হইতে তাঁহার দর্শন পাইবার জন্ম আসিয়াই
সমবেত হয়। আর তীর্থহানে থাকিবার মত নৌকার ছইয়ের মত
করিয়া বা ছাপরা করিয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়া লয়।

গান্ধীজীর সমাগমে ধ্বংসলীলার পর এই প্রথম সেদিন আবার ছায়াঘন পল্লীর বুকে প্রাণ চাঞ্চলা ও উৎসাহের সাড়া পড়িয়া যায়। ছেলে মেয়ে স্ত্রীপুরুষ, মায়ের কোলে শিশু, লজ্জাবনতা বধু, সকলে বৃক্ষছায়ায় এখানে সেখানে বিস্যাছিল, যেন মেলা বিসিয়াছে।

এইদিন গান্ধীজীর সহিত এ ডি এম জামান সাহেব ও রিলিফ অফিসার ইউস্কফ সাহেব সাক্ষাৎ করেন। ২০৪ টাকায় কি করিয়া বাসের উপযোগী বাড়ী হইতে পারে ইহা তাঁহারই নমুনা ছিল। গান্ধীজী এই নমুনা পছন্দ করিতে পারেন নাই। গৃহে স্থান নিতান্তই অল্প ছিল। কালো টিনের চাদরের বেড়া দেওয়া ঘরখানি একটা বাক্সের মত দেখাইতেছিল। জামান সাহেব বলেন যে, তিনি আর একখানি গৃহ নির্মাণ করাইয়া গান্ধীজীকে দেখাইবেন।

এইদিন হোরেস আলেকজাণ্ডার গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং স্থানের ঘরে গান্ধীজীর সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া আলাপ করেন।

#### নবগ্রাম

৩>শে জাত্মারী শুক্রবার গান্ধীজী নবগ্রামে পৌছেন। আমকী ক্ষুইন্তে নবগ্রামের পথ ছিল আড়াই মাইল কিন্তু পথে কয়েকটি গড়ীতে ষাওয়ায় মোট পথ বাড়িয়া যায় এবং বাড়ী বাড়ী অপেক্ষা করিবার জন্ত নবগ্রাম পৌছিতে বেলা ৯টা বাজিয়া ষায়। নবগ্রাম যাইতে আনন্দিপুর, যুনদপুর, আন্দিরপাড়া ও নন্দীয়াপাড়ার উপর দিয়া গান্ধীজী গমন করেন। পথে গান্ধীজী ২টি মুসলমান বাটী এবং ১ জন হিন্দুর বাটী যান। সমস্ত বাড়ীতেই গান্ধীজীকে সাদর অভার্থনা জানান হয়।

নবগ্রাম হিন্দু প্রধান গ্রাম। যে বাড়ীতে গান্ধীজীর বাসস্থান ছিল সেই বাড়ীর প্রান্ধণেই দান্ধার সময় গো-হত্যা করা হয় এবং সকলকে ধর্মান্তরিত করা হয়। এ গ্রামে নরহত্যা হয় নাই, তবে সকল সংখ্যালবুদের গৃহই লুঞ্চিত হয় এবং সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হয়। কন্মীসভার প্রশ্নগুলির জবাব তিনি প্রার্থনা সভায় দেন এবং অপরাহে জ্রীলোকদের একটি সভা হয়। তাহাতে তিনি ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত চালাইবার, অস্পৃশ্রতা নিবারনের, গ্রাম সাম্বাই এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সম্পর্কে উপদেশ দেন। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের পর্দ্ধা প্রথা দূর করিবার আবশ্যকতা এবং তাহাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনায়তারও উল্লেখ করেন।

অপরাহে মহিল। সভায় বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। নবগ্রামের নারীরা গান্ধাজীকে প্রশ্ন করেন, ত্ব্তুদের দারা আক্রান্ত হইলে আমরা কি করিব? পলায়ন করিব না প্রতিরোধ করিব? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, ভীকতা প্রদর্শন অপেক্ষা বরং হিংসার পথই গ্রহনীয়।

আমার নিজের পক্ষে হিংসার কোনই উপযোগিতা নাই। বীরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গড়িয়া তুলিতে হইলে অহিংসা নীতির জন্মই সর্ব্ধপ্রকারে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। নে স্থলে জরুরী অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রস্তুত থাকার প্রস্তুত উঠে না।

অহিংদার সাধকের পক্ষে জরুরী অবস্থা বলিয়া কিছু নাই—নিঃশবে বীরের মত মৃত্যুবরণ করিতেই তিনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। নারীই হউক বা পুরুষই হউক, অপরের সাহায়া না পাইলেও তিনি মৃত্যুকে তুক্ত জ্ঞান করিবেন। প্রকৃত সাহায্য একমাত্র ভগবানের নিকট হইতেই আসিতে পারে। ইহা ছাড়া আর কোন উপদেশ আমি দিতে পারি না। যে উপদেশ আমি দিয়া আসিতেছি, উহাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিব বলিয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। তুর্ক্তদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যে সকল নারী বিনা অস্ত্রে প্রতিরোধ করিতে পারিবেন না তাঁহাদিগকে অস্ত্র হাতে লওয়ার পরামর্শ দিতে হয় না; তাঁহারা নিজেরাই অস্ত্র হাতে লইবেন। নারীরা অন্ত্র হাতে লইবেন কি না এ প্রশ্ন সর্বনাই করা হইতেছে।

এ সম্পর্কে গান্ধীজী বলেন—কিরপে প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন হইতে হয়, জনসাধারণকে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। অহিংসার পক্ষেই কার্য্যকরী প্রতিরোধ সম্ভবপর এই মূল সত্যটি স্মরণ রাখিলেই সেইরূপে তাহাদের কার্য্যাদি পরিচালিত হইবে। প্রতিরোধের আয়োজনে সাহসিকতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন অহিংসা নীতি ছিল না বলিয়া পৃথিবীকে আণবিক বোমার সাহায্যও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহার দ্বারাও শ্বাহারা হিংসা নীতির বার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না, স্বভাবত:ই তাহারা স্ক্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া অল্প্রস্কৃত হইয়া উঠিবে।

একজন মহিলা প্রশ্ন করেন—ছর্ব্বন্তদের দারা আক্রান্ত হইলে নারীরা আত্মসমর্পণ করিবেন, না প্রাণবিসর্জন করিবেন ?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, জীবনের যে আদর্শ আমি অন্থসরণ করিতেছি; তাহাতে আত্মসমর্পণের কোন স্থান থাকিতে পারে না। নারীরা আত্মসমর্পণ না করিয়া বরং প্রাণ বিসর্জ্জনই দিবেন। কি ভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তাহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

গান্ধীজী আরও বলেন, যাহার মন আত্মদানের জন্ম প্রস্তুত রহিয়াছে তাঁহার মনোবল ও অন্তরের পবিত্রতা এত বেশী যে, তাঁহার সমূথে আসিয়া আততারীও নিরন্ত হইয়া পড়িবে। এই বিখাসেই এক্ষেত্রে আত্মহত্যার পরায়ন দেওয়া হইতেছে।

গানীজী আরও বলেন, আত্মহত্যা বা অততায়ীকে হত্যা এ ছইয়ের মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রথমটির পরামর্শ দিব।

নবগ্রামে প্রার্থনা সভায় প্রায় তিন হাজার লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।
মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল।

প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় গান্ধীজী বলেন, লোক নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে জানিয়া আমি খুসী হইয়াছি। আশা করি এই পুনর্বাসতি চলিতে থাকিবে। আমার মত এই যে, দেশে স্বীয় দেশবাসীর মধ্যে বসবাসকালে মনে ভীতির লেশমাত্র রাথা উচিত নহে। স্বষ্টি কর্ত্তাকে ভয় করিতে শিথিলে, লোক-ভয় বিদ্রিত হইবে, নিজের। ভয় না পাইলে কেহ কাহারও মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে না। ইহাই আমার ৬০ বংসরের অভিজ্ঞতা।

এইদিন অপরাক্তে একদল ধীবর মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিয়া জানান যে, স্থানীয় অধিবাসীদের পুকুরে মৎশ্র ধরিয়াই তাহারা জীবীকানির্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের বর্জন করায়, জীবিকার্জন তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী প্রার্থনাসভায় ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রকৃতি এই দেশের প্রতি ক্লপণতা করেন নাই। কিন্তু মামুষ যদি নিজেদের রাজনৈতিক মতানৈক্যের বাধা অতিক্রম করিয়া মানবতাও সৌলাত্রের আহ্বানে সাড়া না দেয় তাহা হইলে জীবনয়াত্রাল নির্বাহ যে অসম্ভব হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্রণ্য কি? তিনি উভয়কে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্ম আন্তরিকভাবে সচেট হইতে বলেন।

সভায় এ. কাদের নামে একজন মৌলভী একদকে "রাম রহিম," "রুষ্ণ করিম" প্রভৃতি উচ্চারণের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু সভায় উপস্থিত মৃদলমানদের মধ্য হইতে এই প্রতিবাদের সমর্থনস্কুক কোন উক্তি শ্রুতিগোচর হইল না,

## আমিষাপাড়া

পয়লা ফেব্রুয়ারী শনিবার সকালে একঘন্টাকাল পথ চলিবার পর গানীজী বেলা সাড়ে ৮টায় আমিষাপাড়ায় পৌছেন। 'বরাহীবাড়'তে তাঁহার বাদস্থান নির্দিষ্ট ছিল। এই বাড়ী বরাহীদেবীর দেবোত্তর। মন্দ্রিরটি সাধারণ একটা পাকা ঘর, থুব প্রাচীন। গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই হিন্দু। এই চ্লঞ্চলে এইরূপ হিন্দুপ্রধান গ্রাম অতি বিরল।

আমিষাপাডার প্রার্থনা সভার গ্রায় এরপ বৃহৎ প্রার্থনাসভা আর হয় নাই।
প্রায় ১৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন।
আশে-পাশের বছ গ্রাম হইতেও লোক-জন উপস্থিত লইয়াছিল। হিন্দুমুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। প্রায় একহাজাব স্ত্রীলোকও
এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নবগ্রামের প্রার্থনা সভায় একজন মৌলভী কিছু বলিতে চাহিলে গান্ধীজা তাহার বন্ধব্য অমুমান করিয়া তাহাকে বলিতে অমুমতি দেন। সাধারণতঃ প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী একাই বলিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে তিনি তাহার ব্যক্তিক্রম ঘটতে দেন। মৌলভী সাহেব উন্মার সহিত এই অভিযোগ করিতেছিলেন যে, গান্ধীজী কেন মুদলমান স্ত্রীলোকদেব পদ। প্রথা সম্পর্কে বলেন। তাঁহার-তো ইসলামীয় আইন সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার নাই। গান্ধীজী ইহার উত্তবে আমিষাপাড়া প্রার্থনাসভায় বলেন स्वान्ड नाट्य देननाम्य नकीर्ग पृष्टि एक दिवाहन । देननाम ধর্মপুত্তক পাঠ করার এবং ইসলাম সম্পর্কিত বাণীর অর্থ করিবার অধিকার তাঁহাব আছে বলিয়াই তিনি মনে করেন। মৌলভা সাহেব এই অভিযোগও করিয়াছেন ফে, রাম রহিম ও ক্বফ করিম একসাথে কেন উচ্চারিত হইবে। রাম ডে ছিলেন রাজাব পুত্র, আর রহিম ছিলেন ঈশর; কৃষ্ণ কবিম **मण्णार्क्ड जे** जिंक्हे कथा थारि। सोनडी माह्यतंत्र जह छेक्छि हमनाम সম্পর্কে সঙ্গীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক। ইসলাম তো বাক্সেবদ্ধ করিয়া রাখিবার মত ধর্মমত নহে। মহন্ত সমাজে সকলেই ইহা পরীকা করিয়া দেখিতে পারে পুরু ইহার ধর্মত গ্রহণ করিতে পারে। গান্ধীজী এই আশা প্রকাশ কবেন 🕯 বে, বাজলা তথা ভারতের মুসলমানগণ ইসলামকে সকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন না।

শনিবার আমিষাপাড়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলভী লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে একদল প্রতিপত্তিশালি মুসলমান গান্ধীজীর সহিত্যাক্ষাৎ করেন। লুপ্তিত দ্রব্যাদি উদ্ধার এবং যক্ষা রোগাক্রান্ত পল্লীবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে তাঁহারা গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করেন।

যে সকল দরিদ্র লোক লুঠতরাজে যোগদান করিয়াছিল, তাহারা লুঞ্জিত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিতে রাজী হইয়াছে এবং তাহাদের নিকট লুঞ্জিত যে সকল দ্রব্য আছে তাহা তাহারা ফিরাইয়া দিবে বলিয়া জানাইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিভেণ্ট গান্ধীজীকে জানান যে, কলিকাতা প্রস্থৃতি বড় বড় সহরে জীবিকা সংস্থানের জন্ম যাইয়া কয়েকজন পল্লীবাসী যক্ষা রোগাক্রাস্ত হয়। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া আরও অনেকের এই রোগ হইতেছে। গান্ধীজী তাঁহাকে এই সকল রোগীর নাম লিখিয়া দিতে বলেন। ইহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্ম গান্ধীজী চেষ্টা করিবেন বলিয়া জানান।

শনিবার নোয়াখালীর এডিসন্তাল জেলা ম্যাজিষ্টেট মিঃ জামান আমিষা-পাড়ায় যাইয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিঃ জামান প্রেসের প্রতিনিধিদের নিকট বলেন যে, তিনি তুর্গতদের জন্ম আর এক ধরণের কুটির নির্মাণ করিতেছেন। এই ধরণের কুটির ণান্ধীজী অন্থুমোদন করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন। প্রথমে যে ধরণের কুটির নির্মাণ করা হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজী মান্থুষের বাসের অযোগ্য বলিয়াছিলেন। এইবার তিনি যে ধরণের কুটির নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন সেগুলি বাখারি দিয়া নির্মাণ করা হইবে। এগুলি পুর্ফোকার কুটিরের মত টেকসই হইবে না। নৃতন ধরণের কুটিরগুলি গান্ধীজী অন্থুমোদন করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

্ আমিষাপাড়ায় শনিবার প্রার্থনা সভায় প্রায় ১৫ হাজার নরনারী যোগ দেয়। ইহাদের শতকরা ৯০ জনই মুসলমান। পূর্ববিদন মিঃ হোরেস আলেকজাণ্ডার এবং ৮জন ব্রিটশ সামরিক কর্মচারী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

এই সকল সামরিক কর্মচারী শীঘ্রই স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন বলেন।
তাহারা গান্ধীজীর শান্তি অভিযানে ওভেছা জানান। ইহাদের মধ্যে একজন
অষ্ট্রেলিয়ান ছিলেন। তিনি গান্ধীজীকে বলেন যে, তিনি একজন সাংবাদিক।
গান্ধীজী হাসিয়া বলেন, "সাংবাদিকরা বড় ভয়াবহ লোক। আমি নিজে
একজন সাংবাদিক বলিয়াই এ কথা বলিতেছি।" গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে
আরও বলেন, অষ্ট্রেলিয়া খেতাঙ্গদের জন্ম একচেটিয়া দেশ, ভয়ু বর্তমানেই
নয়, ভবিয়তেও তাহাই, থাকিবে দেখা যাইতেছে। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষ
অতিশয় অতিথিবৎসল।

ব্রিটাশগিনি হইতে আগত পশ্চিম ভারতের মিঃ আয়ুব মহম্মদ সম্ভ্রীক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ব্রিটাশগিনিতে সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু হিন্দু শিথ রক্ষা বোর্ডের পক্ষ হইতে শ্রীনরেন যোশী এবং দর্দার গণেশ সিং আমিষাপাড়ায় গান্ধীজীর সহিত সীমান্তপ্রদেশের হাজরা জেলার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলেন যে, জনসাধারণ অহিংসার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই দেখা যাইতেছে। তিনি বলেন যে, তিনি হাজারা জেলার অবস্থা সম্বন্ধে জানেন এবং এ সম্পর্কে কর্ত্বিক্ষকে লিখিয়াছেন।

# **সাত্য**রিয়া

২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে আমিষাপাড়া হইতে রওনা হইয়া গান্ধীজী সাত্রবিয়া পৌছেন। পথে গান্ধীজীকে 'ভৌমিক বাড়ী'ও 'পালরাড়ী'র ধ্বংশাবশেষ দেখান হয়। ছইটি বাড়ীই সম্পূর্ণভাবে ভন্নীভূত করা হইয়াছে। ছইখানি বাড়ীতেই বড় বড় পাকা ঘর ছিল। হালামার সময় এই ছইখানি বাড়ীতেই বড় বড় পাকা ঘর ছিল। হালামার সময় এই ছইখানি বাড়ীতে মোট ১৯ জনকে হত্যা করা হয়।

প্রথম যে বিধবস্ত বাড়ীতে যান সেই বাড়ীর একজন লোক গান্ধীজীকে বলেন, গান্ধীজীকে তাঁহার দেওয়ার মত ভন্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। হাঙ্গামার সময় তাঁহার বাড়ীতে ৯ জন প্রাণ হারাইয়াছে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলেন, 'আমার হৃদয়ের আকুল আবেদন ভগবানের কাছে, মান্থবের কাছে নয়। মান্থবকে কাঁদাইবার জন্ম আমি এখানে আদি নাই।'

গান্ধীজী আরও বলেন, ভগবানের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মাহুষের আর কিছু করার নাই। কারণ ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছু হইয়া থাকে। বড় বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হিটলার বিশ্বজয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যান্ত তাঁহার কি পরিণতি হইল?

এখানকার লোকরা এক সময় উন্মত্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই বলিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন অসম্প্রীতি থাকা উচিত নয়, কারণ তাহারা পরস্পারের ভাই।

প্রার্থনাসভায় তিনি পূর্বাদিনের ট্রাষ্টি সম্প্রতিত আলোচনার স্তা লইয়া ভাষণ দেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হয় যে, কেবলমাত্র হিংসা দ্বারাই যাহা অজ্জিত হইতে পারে, সে সম্পদ কি অহিংসা দ্বারা করা যায়? ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে, এইরূপ অজ্জিত সম্পদ অহিংসা দ্বারা রক্ষা করাই যায় না এবং অহিংস হইতে হইলে ঐ সম্পদ পরিত্যাগই করিতে হয়।

খোলাখুলিই হউক বা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক হিংসার পথ না পাইয়া কি পুজি (Capital accumulation) জ্বমান যায়?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা হিংসার পথ না লইয়া ঐরপ ধন সঞ্চয় করা সন্তব নয়। কিন্তু অহিংস সমাজে ঐরপ ধনসঞ্চয় ষ্টেট বা রাজসন্থা কর্তৃক করা যাইতে পারে। এইরূপ করাই বাস্থনীয় এবং অনিবার্য্য।

প্রশ্ন: যথন কোন ব্যক্তি সম্পদ সঞ্চয় করে, সে সম্পদ আর্থিকই হউক অথবা নৈতিকই হউক, সে তাহা সমাজের অপরের সহযোগিতায় বা সাহায্য ৰারাই করিতে পারে। এইরূপ স্থলে ঐ সম্পদ নিজের স্থবিধার জন্ম ব্যবহার করার কি তাহার নৈতিক অধিকার আছে ?

উত্তরে তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, অধিকার নাই। ট্রাষ্টর উত্তরাধিকারী কেমন করিয়া নিয়োজিত করা যায় গৈতাহার কি কেবল কোন নাম মনোনয়ন করারই অধিকার থাকিবে ? উত্তরে গান্ধীজী বলেন, যিনি মালিক ছিলেন তাঁহাকেই প্রথম ট্রাষ্ট বলিয়া নির্মাচিত করা উচিত হইবে। কিন্তু এই নির্মাচন ষ্টেট দ্বারা স্বীকৃত হওয়া চাই। এই ব্যবস্থায় ষ্টেট এবং ব্যক্তি উভয়ের উপরই একটা সংযম আনে।

নাম্ব্যন্ত্রমণের সময় গান্ধীজী একটা মুদলমান বাড়ী যান। সেখানে ছেলে-মেন্দের পরিকার পরিচ্ছন্ন রাখিবার প্রতি অভিভাবকদের দৃষ্টি দিতে বলেন।

# সাধুরখিল

তরা ফেব্রুয়ারী সোমবার গান্ধীজী সাধুরখিল পৌছেন। সাত্যরিয়া হইতে সাধুরখিলের রাস্তা মাছতলী গ্রামের উপর দিয়া করা হইয়াছিল। এই গ্রামের পথে একজন কতকটা বিক্বত মস্তিম্ব লোক গান্ধীজীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলে, বিহারে যাহা ঘটয়াছে সেজগু এখানে ভোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। গান্ধীজী হাসিতে থাকেন। অপর সকলেও এই ব্যক্তির কাজ দেখিয়া হাসিতেছিল।

পথে গান্ধীজী একটি হিন্দুদের ভন্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন এবং আমন্ত্রণ ক্রমে কিছুক্ষণের জন্ম একজন মুসলমান বাসিন্দার গৃহে আতিথা গ্রহণ করেন।

সাধুরখিল মহাজ্মজীর পল্লী পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ের শেষ গ্রাম।
এখানে গান্ধীজী ছুইদিন অবস্থান করেন। গান্ধীজী যে বাটীতে ছিলেন
সেই বাটীর মালিক শ্রীষশোদা পাল অতিথিদের যথাসাধ্য সেবা যদ্ধ
করেন। মহামান্ত অতিথির সেবা যদ্ধের কোন ক্রটিই তিনি হইতে
দেন নাই।

নাধুরথিলে অবস্থান কালে দ্বিতীয় দিনে স্থানীয় মুসলমানের। গান্ধীজীকে এক সম্প্রনা সভায় আমন্ত্রণ করেন। এক মুসলমান বাটী-সংলগ্ন মান্ত্রাসা প্রাঙ্গনে প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে শুনিয়া গান্ধীজী বলেন যে, প্রার্থনার সময় তালি সহকারে রামধুন ও আবৃত্তি করায় তাঁহাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত খুসীমনেই তাঁহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন। আমন্ত্রণকারীরা তাহাতে রাজী হন।

অপরাহে প্রার্থনা সভায় বহু সংখ্যক ম্সলমান উপস্থিত হইয়া ছিলেন। এই সভায় সাধুরখিলের ১৫ নং খিলপাড়া ইউনিয়নের ম্সলমানদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্রটি যে আকারে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাকে মানপত্র বলা চলে না। ইহাতে মহাত্মাজীর নিকট কতগুলি বিষয় 'নিবেদন' করা হইয়াছিল। মানপত্রের উত্তরেও গান্ধীজী এই কথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পত্রটী যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে ইহাকে মানপত্র বলা চলে না। পত্রখানিতে তাঁহার নিকট কয়েকটি বিষয় 'নিবেদন' করা হইয়াছে।

পত্রথানি একজন লীগ-নেতা পাঠ করেন। গান্ধীজী সাধুরথিলে আসিলে পর স্থানীয় ম্সলমানগণ ম্সা-মিঞা মৌলভীর বাটী সংলগ্ন মাদ্রাসা প্রাক্তবে তাঁহার প্রার্থনাসভা করার জন্ম আমন্ত্রণ জানান। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে বলেন যে, প্রার্থনায় আর্ত্তি এবং রামধুনে তাঁহাদের আপত্তি না থাকিলে তিনি খুমী মনেই তাঁহাদের আক্রমণ রক্ষা করিবেন।

মানপত্তের উত্তরে গান্ধীজী যে বক্তৃতা করেন, মুসলমানগণ তাহা নিঃশব্দে শ্রবণ ক্রেন। গান্ধীজী বলেন, দাঙ্গার প্রকৃত কারণ গো-বধ বা মসজিদের সন্থা বাজনা বাজান নয়। প্রকৃত কারণ পরম্পরের মধ্যে অবিশাস। এই অবিশাস যতদিন থাকিবে, ততদিন পরম্পরের মধ্যে তৃচ্ছ কারণ লইয়াও দাঙ্গা বাধিতে পারে। তাঁহার নোয়াখালি আসার একমাত্র উদ্দেশ্ত হইতেছে এই অবিশাস দূর করা এবং স্থায়ী সোহাদ্যে প্রতিষ্ঠার জন্ম চেটা করা।

ষতদিন তাঁহাদের মধ্যে এই সম্রীতি না আসে ততদিন তিনি নোয়াখালি ত্যাগ করিবেন না।

প্রার্থনা সভার পর মুসা মিঞা মৌলভী এবং মৌলভী সালমাতৃল্লা সাধুর-থিলের মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের আমন্ত্রণ রক্ষার জন্ম গান্ধীজীকে কৃতজ্ঞতা জানান। গান্ধীজী সহাস্থ্যে বলেন যে, তাঁহাদের আমন্ত্রণে তিনিও আনন্দিত হইয়াছেন।

রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত থিলপাড়া ইউনিয়নের মুসলমানগণের পক্ষ হইতে সাধুরখিল গ্রামে গান্ধীজীকে নিম্নলিখিত মানপত্র দেওয়া হয়:—
হে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব !

"মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে চলিল আপনি নোয়াধালিতে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ছঃথের বিষয়, এ জেলায় দাঙ্গা হেতু আমাদের মন অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকায় আমরা আপনার যথোপযুক্ত সন্মান করিতে পারি নাই এজন আমরা আপনার নিকট লজ্জিত আছি। কলিকাতায় দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই নোয়াধালিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির ভীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টায় কয়েক থানায় দাঙ্গা দাবানলের মত প্রজ্জিত হইয়া পূর্ব্ব শক্ততা সাধনের কাজে পরিণত হইয়াছে মাত্র। হিন্দু প্রতিবেশিগণের ধন, মান ও প্রাণ বাঁচাইবার জন্ম স্থানীয় মুসলিম লীগ কর্মিগণ ও গ্রাম্যায়ী বিশেষে মুসলিম প্রতিবেশীরা তাহাদের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করিয়াছে।"

"আপনি এ জেলায় দান্ধাবিপন্ন হিন্দুদের জন্ম তৃঃথিত হইয়া বহুদ্র আসিয়া প্রথমতঃ নৌকাযোগে, পুনরায় পদব্রজে বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিয়া অবস্থা পরিদর্শন করতঃ রিলিফ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইন্থা দেখিরা আমরা হথী হইলাম। কিন্তু এ জেলার সেবাকার্য্য ও পরিদর্শন আমরারের নৌকাবোগে অভিযান শেষ করিয়া যদি দিভীয়বার অর্থাৎ বর্তমান প্রয়োজন অভিযান ও সেবাকার্য্য এ জেলা হইতে শতগুণ বিশব বিহারি

মুন্লমানদের জন্ত ব্যয় করিতেন, তবে আমরা ইহা হইতে সহস্রগুণ বেশী স্থা হইতাম।"

"এই দেশে হিন্দু-মুসলিম ছই জাতি বহু শতান্দী ধরিয়া পরম্পর ভাই ভাই হিসাবে বসবাস করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হ**ইল** ভারতের স্থানে স্থানে গো-কোরবানী ও প্রতিমা বিসর্জ্জন ইত্যাদি উপলক্ষ করিয়া দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। গো-বধ হিন্দুদের জন্ম পাপ, কিন্তু ইহা মুসলমানদের শাস্ত্র-শমত কাজ। মুদলমান গোবধ করিলে হিন্দুর পাপ হইতে পারে না। তবে গো-জাতি রক্ষা করিতে ঘাইয়া মানবজাতি ধ্বংস করা কোন শান্তের বিধান আছে বলিয়া আমরা জানি না। আবার হিন্দুগণ প্রতিমা পূজা করিয়া জলে ফেলিয়া দিলে মুসলমানদের ধর্মের কোন ক্ষতি হয় বলিয়া আমরা মনে করি না। তবে এই খুঁটিনাটি লইয়া এত দাঙ্গা কেন? দাঙ্গা সংক্রামক ব্যাধির স্তায় মারাত্মক। সংক্রামক ব্যাধি যেমন গ্রামের কোন মুসলমান বাড়ীতে দেখা দিলে কেবল তথায় সীমাবদ্ধ থাকে না, গ্রামে হিন্দু বাড়ী থাকিলে তথায়ও আরম্ভ হয়; ক্রমে ইহা দেশকে দেশ ছাইয়া ফেলে। দাঙ্গার অবস্থাও তদ্রপ। তবে দাঙ্গার স্ত্রপাতেই আপনি অথবা আপনার প্রতিনিধি দাকাম্বানে আদিয়া 'গো-বধ' পাপকার্য্য বলিয়া বুঝান এবং প্রতিমা বিসর্জনে মুদলমানদের কোন ক্ষতি নাই বলিয়া বুঝাইয়া লোকদের দালা হইতে বিরত রাথা উচিত ছিল। রোগের প্রারম্ভে চিকিৎসা না করাতে রোগ ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বর্ত্তমানে যে অবস্থায় দাড়াইয়াছে তাহাতে দেশের ভবিশ্বতে মঙ্গল নাই বলিয়ামনে হইতেছে। এদেশে কুরুপাণ্ডবের কালে একবার ধ্বংসলীলা আরম্ভ হইয়াছিল। দেশকে স্বাধীন করিতে যাইয়া এক জাতি অপর জাতিকে ধ্বংস করিতে আমরা কুত্রাপি শুনি নাই।"

"আপনি ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা। ভারতের স্বাধীনতাই আপনার জপমন্ত্র। স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্ম নর্বস্থ ত্যাগ করিয়া পথের কাঙাল সাজিয়াছেন, আর স্বাধীনতা ভোগকারীরা দালা করিতে করিতে বিধবস্ত হইতেছে। ভারতবাসীরা এভাবে ধ্বংস হইলে স্বাধীনতা ভোগ করিবে কাহারা? শেষকালে পাওবদের যুদ্ধজয়ের অবস্থার মত দেশের অবস্থা দাঁড়াইবে। আপনারা
'অথও' ভারত ও মুসলমানগণ 'থও' ভারত লইয়া জিদ ধরিয়াছেন। থওু
ভারত হইলেও ভারত হিন্দু-মুসলিম রাজ্মম্বের সময় যে রকম ছিল, এখনও
তদ্ধপ থাকিবে; তবে কালের গতির সঙ্গে সামঞ্জ্য রাখিয়া ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠদের জাতীয় ক্লষ্টি বন্ধায় রাখিবার জন্ম যে প্রদেশে ভারতের সংখ্যালিষ্ঠিরা
সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে প্রদেশে সে জাতি অপর জাতির ধর্ম ও স্বার্থরক্ষা করিয়া
দেশ শাসন চালাইবে। তবে এজন্ম এত মারামারি কাটাকাটি কেন? যদি
এদেশে দাকা না হইত তবে অথও ভারতের প্রচার চলিতে পারিত। কিন্তু
যথন পুনংপুনং দাকার পর দাক। ইইয়া গেল, তখনও ভারতকে অথও রাখার
অর্থ ভারতের সংখ্যালিষ্ঠি জাতিকে চিরতরে পদানত রাখার ব্যবস্থা নয় কি?"

"হে ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা! আপনি বলিয়াছেন, এ জেলায় থাকিয়া বিহারের সমস্তা সমাধান করিবেন, করুন। বিহার কেন, আমরা আপনাকে অফুরোধ করি, আপনি এখানে থাকিয়া অনতিবিলম্বে ভারতের সমস্ত নেতৃর্ন্ধকে তাকিয়া সমগ্র ভারতের সমস্তার সমাধান করুন, তাহাতে আপনার যশও বৃদ্ধি পাউক, আমাদের চক্ষ্ও স্বার্থক হউক এবং জীবনের শান্তি ফিরিয়া আহক। আপনি ভারতের স্বাধীনতার জন্ম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, সেকথা আমাদের অজানা নাই। তবে বর্ত্তমান আকারের আত্মবিবাদের সমাধান না হইলে ভারত চিরতরে অশান্তির অতলগর্ভে নিমজ্জিত থাকিবে। ভারতের অশান্তিরে আপনার অশান্তি। ভারতের শান্তিতে আপনার শান্তি ও স্থনাম।"

"আপনি বর্ত্তমান যুগে ভারতের কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতা, বিশেষতঃ আপনি ভারতবাসী, আপনার নিকট আমাদের এই দাবী—আপনি এখানে থাকিয়া ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও জাতির কৃষ্টি বজায় রাখার জ্ঞা ভারতের দাবী সমর্থন করিয়া ভারেতের আত্মবিবাদ মিটাইয়া দিয়া স্থিতি ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে জন্মক করন।"

"হে মিলনের অগ্রন্ত! আপনি শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্তে এ জেলার অবস্থান করিতেছেন ইহাতে আমরা সম্ভই। তবে বর্ত্তমানে এ জেলার একজাতি অপর জাতির উপর দোষী ও নির্দোষ নির্বিশেষে আসামী শ্রেণীভূক করিয়া যে সমস্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে, ভাহাতে দেশে শাস্তির পরিবর্ত্তে আশাস্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তাই আমরা আপনাকে অমুরোধ করিতেছি, কিভাবে এথানে প্রকৃত শাস্তি স্থাপিত হইবে, আপনি তাহার পথনির্দেশ করুন। অবশেষে আমরা আপনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।"

সাধুরখিলে প্রথমদিন প্রার্থন। সভা গান্ধীজীর বাসস্থানের কিছুদ্রে একটি খোলা মাঠে হয়। এইদিন সভায় হিন্দু-মুদলমান সংখ্যায় প্রায় সমান সমানঃ উপস্থিত ছিলেন।

মহামাজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের করাচী অধিবেশনের প্রস্তাবটির উল্লেখ করিয়া বলেন, আমি আবার মুসলমান ভাইদের অন্থরোধ করিব তাঁহারা যেন গণপরিষদে যোগ দেন এবং তাঁহাদের বক্তব্যসমূহ ঐ পরিষদে পেশ করিয়া পরিষদকেই যেন তাঁহারা নিজের মতে আনিতে চেন্তা করেন। আমি আশা করি, আমার মুসলমান ভাইর। একমাত্র তরবারির শক্তির উপরেই তাঁহাদের আন্থা স্থাপন করেন না; স্ক্তরাং সেক্ষেত্রে তাঁহাদের ও ভারতেরও মঙ্গলের জন্ম তাঁহাদের গণপরিষদে যোগদানই একমাত্র কর্ত্ব্য।

ব্রিটিশের সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন যে, তাহারা ১৬ই মে তারিথের ঘোষণা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধা। লীগের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে কংগ্রেস প্রস্তাব সম্পর্কে কপটতার অভিযোগ করা হইয়াছে; গণ-পরিষদের নির্বাচন ও অক্সান্ত কার্য্যাবলীকেও বে-আইনী বলা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী বলেন, কোন হইটী লক্ষ্যতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, একের অপরকে অসম্মান করা সাজে না। একে অপরকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করারও কোনই কারণ নাই। ইহার দারা স্বাধীনতার পথ মুক্ত করা সম্ভব হইবে না। গণপরিষদের

কার্ব্য যদি বে-আইনিই হইয়া থাকে, তবে সে সম্বন্ধে আদাদতে অভিষোগ জানান উচিত। আর যদি সেই ১৯২০ সালের মত আদাদতকে তাঁহারা স্বীকার না করেন, তবে বে-আইনির প্রশ্নই উঠিয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী তাই লীগ নেতাদের গণপরিষদে যোগদানের জন্ম অহুরোধ জানাইবেন। যদি কিছুতেই যোগদান না করেন তবে যেন তাঁহারা অপেকা করিয়া পরিষদের ঐকান্তিকতার বিচার করিয়া দেখেন, তাহারা কিরূপে মুসলমান সমস্থার সমাধান করেন। তরবারির দ্বারা মীমাংসা না করিতে হইলে ইহাই একমাত্র পথ। লীগপন্থিরা বলিয়াছেন, 'গণপরিষদ কেবলমাত্র হিন্দুদেরই প্রতিনিধি', কিন্তু কার্য্যভঃ গণ-পরিষদে তপশীলী, খুষ্টান, পার্শী, এয়াংলো ইণ্ডিয়ান, যাঁহারা নিজেদের ভারতমাতার সন্থান বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতিনিধি আছেন। ডাঃ আবেদকর পরিষদে যোগ দিয়া বৃদ্ধিমানের কাজই করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গ্র্থমেণ্ট সম্বন্ধে গা দ্বীজী বলেন, তিনি আশা করেন, আর যাহাই হউক না কেন, তাহারা নিজেদের ঘোষণা অমুযায়ীই কাজ করিবে। পরিশেষে ম হাত্মাজী সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, হিন্দুও মুসলান একে অপরের শক্ত নহে।

ভিনি হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, তাহারা যেন পরস্পর পরস্পরকে শক্ত বলিয়া মনে না করে। লীগ উক্ত মর্শ্বে কোন ঘোষণা করে নাই। রাজনৈতিক বিবাদ যেন রাজনীতির নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিবাদ গ্রামবাসীদের মধ্যে সংক্রামিত হইলে বিপর্যয় রোধ করা ষাইবে না। পারস্পারিক সামঞ্জু বিধান ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মধ্য দিয়াই ভারতের মুক্তিলাভ হইবে, অল্কের হানাহানিতে তাহা সম্ভব হইবে না।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিষ্যালয়ে গমন করেন;

কৈ স্থান্দ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেলিডেণ্ট মৌলবী ইলিয়াল তাঁহাকে অভ্যর্থন।
করেন।

# মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমার সার্থকতা ও সম্ভাব্যতা

### প্রথম পর্য্যায়

মহাত্মাজীর পল্পী পরিক্রমার অম্বর্রপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে হল ভ। কোন মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নাই, কোন বিশেষ ধর্মের আহ্বান নাই, আয়োজনকে চিত্তাকর্ষক করিবার কোন সমারোহ নাই—আছে শুধু সত্যকে জানিবার—ব্ঝিবার আগ্রহ, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিবার পরিবেশ স্বাষ্টা। সত্যাগ্রহীর সর্বপ্রেষ্ঠ কাজ।

গান্ধীজী তাঁহার পল্লী পরিক্রমার প্রথম পর্যায়ে রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত ত্রিশটি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন। গ্রামগুরি, নামচর, করপাড়া, চণ্ডীপুর, মিনিমপুর, ফতেপুর, দাসপাড়া, জগংপুর, লামচর, করপাড়া, সাহাপুর, ভাটিয়ালপুর, নারায়ণপুর, রামদেবপুর, পরকোট, বাদলকোট, আতাথোরা, সিরগুর, কেথুরি, পানিয়ালা, দলতা, মুরাইম, হীরাপুর, বান্দা, পাল্লা, পাঁচগাঁও, জয়াগ, আমকী, নবগ্রাম, আমিষাপাড়া, সাত্বরিয়া, সাধুরখিল। প্রথম পর্যায়ের পরিক্রমায় গান্ধীজী প্রায় ৮০ মাইল হাটিয়াছেন। তাহা ছাড়া সান্ধ্যভ্রমণে পল্লীবাসীদের বাড়ী যাওয়া উপলক্ষে তিনি আরও প্রায় ৪০ মাইল হাটিয়াছেন।

পল্পী পরিক্রমার সময় স্থানীয় মুসলমান জনসাধরণ মহাআজীর উদ্দেশ্ত এবং তাঁহার ব্যক্তিছের, নিরপেক গুণাবলী ও অমান মাধুর্য্যকে দিনের পর দিন কি ভাবে গ্রহণ করিরাছে নিমে তাহার বিবরণ হইতে তাঁহার পল্পী পরিক্রমার ফলাফল সম্পর্কে জনসাধারণ তাঁহাদের অন্তরের প্রশ্নের একটা জবাব বুঁজিয়া পাইবেন বলিয়া আমার বিশাস।

প্রতিদিনকার যে বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই—মৃদ্ধিম জনগণ তাঁহার সায়িধ্য ত্যাগ করে নাই। মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাদের অন্তঃপুরেও লইয়া গিয়াছেন, কেহ কেহ নানা প্রশ্ন করিয়া সমস্রাটা কোখায় তাহা জানিতে চাহিয়াছেন, কেই কেহ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, প্রতিবেশী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা মাহাতে নিরাপদে এবং শান্তিতে বসবাস করিতে পারে, তাহার ব্যবহা তাঁহারা করিবেন—এমন কি লুঞ্জিত দ্রব্যও ফিরাইয়া দিবেন এমন আশ্বাস দিতেও কেহ কেহ কুঠাবোধ করেন নাই। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা উপক্রত হইয়া অথবা উপক্রবের ভয়ে দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, দেশে ফিরিতে ভরসা পাইতেছিলেন না, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিয়াছেন—হথে হৌক, তৃঃথে হৌক যে ভূমিতে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে ভূমির ঐতিহাসিক বিবর্তনে তাঁহাদের মানসিক সম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে—সেই ভূমির অপর বাসিন্দাদের সহিত তাঁহাদিগকে বসবাস করিতেই হইবে, অন্যথায় কোথাও তাহাদের শ্বান হইবে না।

গান্ধীজী ষধনই কোন মৃসলমান বাটী হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন তথনই সেই বাটীতে গিয়া বাটীর লোকজনের সহিত দেখা সাক্ষাং করিয়াছেন, পরম আত্মীয়ের ক্যায় তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন, আলাপ আলোচনা করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে তাহাদের উপদেশ দিয়াছেন। তাহা ছাড়া বিনা আমন্ত্রণেও তিনি প্রাতঃ পরিক্রমণ ও সাদ্ধাল্রমণের সময় বহু মুসলমান বাটীতে গিয়াছেন। প্রত্যেক বাটীতেই তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হইয়াছে। গান্ধীজীর প্রতি তাহাদের প্রীতি স্বরূপ তাহারা তাঁহাকে কমলালের ও ডাব উপহার দিয়াছে। গান্ধীজীকে তাহাদের বাটীতে লওয়ার জন্ত সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে আন্তরিক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা ক্ষিত্রাক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা ক্ষিত্রাক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা ক্ষিত্রাক আগ্রহক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা ক্ষিত্রাকে আগ্রহক আগ্রহ দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা ক্ষিত্রাক তিনি যেন ক্ষিত্রাক আগ্রহ ভাবন ক্ষিত্রাক তিনি অন্তর্বের

সহিত দ্বণা করেন। সেইজক্তই দরিত্রদের প্রতি তাঁহার এই অগাধ সহামুভূতি।

ম্সলমানদের মধ্যে পর্দা-প্রথা অত্যন্ত কঠোর। গান্ধীজীর সহিত সর্বাদাই কিছু কিছু লোকজন থাকার জন্ত ম্সলমান বাটীতে গেলে তাঁহাকে বাহিরের বৈঠকখানায় বসিতে দেওয়া হইত। অবশু প্রায়ই বাটীর দ্বীলোকদের অন্থরোধ রক্ষা করিবার জন্ত গান্ধীজীকে অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহাদের দর্শন দিতে হইত। গান্ধীজীকে এককোয়া কমলালের বা একটু ভাবের জল খাওয়াইবার জন্ত তাঁহাদের কি আন্তরিক আগ্রহ! ফতেপুরে ইব্রাহিম সাহেবের আতিথ্য এবং নারায়ণপুর ও ম্রাইমে যথাক্রমে বাদশা মিঞা আমিন ও হবিবৃদ্ধা পাটোয়ারীর গৃহে তাঁহাদের আতিথ্যর কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলিয়াছেন—'তাঁহাদের আন্তরিকতায় আমি মৃশ্ধ হইয়াছি।'

১৪ই জাহ্যারা প্রাতঃপরিক্রমণের সময় গান্ধীজা মহয়দ ইদ্রীস, আবছল মজিদ ও মিঞা জান নামে তিনজন মুসলমানের বাটী যান। মহয়দ ইদ্রীস আগের দিন সকালে সাহাপুরে আসিয়া গান্ধীজীকে তাঁহার ভাটিয়ালপুর গ্রামের বাটীতে একবারের জন্ম যাইতে অন্ধরোধ করেন। গান্ধীজা পরদিন ভাটয়ালপুর যাইবার পথে সন্তব হইলে তাঁহার অন্ধরোধ অবশুই রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ইদ্রীস সাহেবের সহিত আমার কিছুক্ষণ আলাপ হয়। আমার একটি প্রশ্লের উত্তরে তিনি বলেন—'১৯২১ সালে থিলাফত আন্দোলনের সময় তিনি গান্ধাজীকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তাহার পর দার্ঘ ২৫বৎসর পরে আবার তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। পার্থক্য এই যে, সে সময় গান্ধীজার দশন লাভ কারতে তাঁহাকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল, কিছু এবারে অতি সহজেই তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন।' তিনি আরও বলেন যে, গান্ধীজাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যাওয়ার 'বরাত'-যে কোনদিন তাঁহার আসিবে একথা তিনি কথন কয়নাও করেন নাই। আজ 'থোদা' তাঁহাকে যে সোভাগ্য জুটাইয়া াদয়াছেন সে সৌভাগ্য তিনি ছাড়িবেন কেন?'

পরদিন গান্ধীজী সকালে ভাটিয়ালপুরের কাছাকাছি পৌছিলে পথে ইন্দ্রীস সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে লইয় যান। বাটীর বৈঠকখানার একপাশে গান্ধীজীর বিস্বার জন্ম একটি চেয়ার ও টেবিল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের উপর একপাশে কতকগুলি কমলালের ও ফুইটি ডাব গান্ধীজীর জন্ম রাখা হইয়াছিল। ইন্দ্রীস সাহেবকে করজোড়ে তাঁহার সন্মুথে দাঁড়াইতে দেখিয়া গান্ধীজী সহাস্য বদনে বলেন, "কেমন, আপনার বাটীতে আসিলাম তো।" অতঃপর গান্ধীজী নিজহত্তে কমলালেরগুলি উপস্থিত বালক বালিকাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন। ইন্রীস সাহেব জানান যে, বাটীর মহিলারা তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছেন। গান্ধীজী ভিতরে গিয়া তাঁহাদের দর্শন দেন। এই স্থানে বাটীর স্ত্রীলোকদের সহিত গান্ধীজীর একখানি ফটো তোলা হয়।

মহন্দ ইন্দ্রীদের বাটী যাওয়ার পূর্বের গান্ধীজী পথে আরও হুইটি ম্দলমান বন্ধুর বাটীতে যান। প্রথম যেথানে যান, দে বাটীর মালিকের নাম আবন্ধুল মজিদ। বহিব্বাটীতে গান্ধীজীকে বদিতে দেওয়া হয়। মজিদ দাহেব ও বাটীর অক্তান্ত লোকজন গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এক জনের ক্রোড়ে একটি শিশু ছিল। শিশুটর মুথে একজিমা হুইয়া মুথ অদাধারণ ফুলিয়া ছিল। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত শিশুটির বিষয় জিজ্ঞাদা করেন এবং ডাঃ স্থালা নায়ারকে শিশুটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলেন। ডাঃ নায়ার, শিশুটিকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধের বন্দোবন্ত যাহাতে হয় দে বাবস্থা করেন। আদিবার সময় গান্ধীজী ভাঃ নায়ার ও শ্রীমতী মাহু গান্ধীকে বাটীর দ্বীবাকদের সহিত আলাপ করিয়া আদিতে বলেন। ডাঃ নায়ার ও শ্রীমতী বাটীর ভিতরে গিয়া দ্বীলোকদের সহিত প্রায় ২০ মিনিট ধরিয়া ক্র্মাবার্তা বলেন।

জভংশর গান্ধীজী যে বাটাতে যান, দে বাটার মালিকের নাম মিঞাজান।
বিশোলান জড়ি বৃদ্ধঃ গান্ধাজী বাটার ভিতরে যাইতে চাহিলে বৃদ্ধ প্রথমতঃ

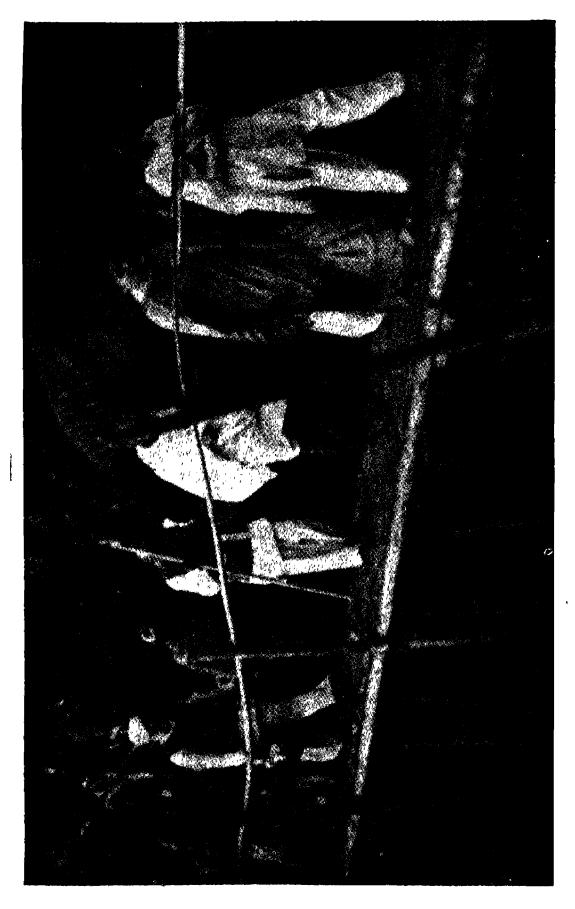

রামধুন পাহিতে গাহিতে গান্ধিজী এবং দব্দির। বাশের সাঁকো অভিক্রম করিতেছেন।

ইতন্তও: করে। গান্ধীজী বৃঝিতে পারিয়া সহাস্থবদনে বলেন—আচ্ছা আমি ভিতরে যাইতে চাহি না। আমার সাথে যে হুইজন মেয়ে আছে তাহারাই ভিতরে যাউক। উপস্থিত সকলে বৃদ্ধের বিব্রত ভাব দেখিয়া উচ্চৈ:ম্বরে হাস্থ করিয়া উঠে। অতঃপর বৃদ্ধ গান্ধীজীকে ভিতরে যাইতে দিতে রাজী হন এবং তাঁহারা তিনজন বৃদ্ধের পিছন পিছন বাটীর ভিতর যান। মৃদলমান পারিবারিক জীবনে পর্দাপ্রথার কঠোরতার জ্ঞা গান্ধীজীর সহিত আর যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের সকলকেই সব ক্ষেত্রেই বাহিরে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। গান্ধীজী সাধারণতঃ বাটীর মহিলাদের পর্দাপ্রথার কঠোরতা দূর করিয়া হিন্দু নারীদের আয় প্রতিবেশিগণের সহিত মেলামেশা করিতে উপদেশ দেন। তাঁহাদের কিছুক্ষণ করিয়া চরকা কাটিতে ও শিক্ষালাভের প্রতি উৎসাহী হইতে বলেন। তিনি বলেন যে, বাটীর মহিলারা যদি প্রতাহ কিছুক্ষণ করিয়া চরকা কাটে তাহা হইলে তাহাদের বন্ত্র-সম্প্রার কিছুটা সমাধান হইতে পারে।

ভাটিয়ালপুরে গান্ধীজী প্রার্থনাসভার পর, যে বাটীতে ছিলেন দেই বাটীতে গৃহদেবতার পুন: প্রতিষ্ঠা করেন। ধূপ, ধুনা শাঁথ, কাসর, ঘণ্টা ও হরিধানিতে ঠাকুরঘর সংলগ্ন প্রান্ধণ মুখর হইয়া উঠে এবং চারিদিকে এক অপুর্ব পরিবেশের স্বাষ্ট হয়। হাল্লামার তিন মাস পরে সেদিন আবার প্রথম স্থানীয় হিন্দুরা প্রাণ ভরিয়া হরিধানি করিল। ঠিক যখন হরিধানি চলিতেছে এই সময় স্থানীয় অধিবাসী আবহল রেজ্জাক, মিঃ খালেক ও আরও কয়েকজন মুসলমানকে ভীড় ঠেলিয়া গান্ধীজীর সম্মুথে হাজির হইতে দেখা যায়। তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, স্থানীয় হিন্দুরা যাহাতে সম্পূর্ণ স্থানীনভাবে তাহাদের ধর্মাচরণ করিতে পারে এখন হইতে সে বিষয়ে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন—দে তোখুব ভাল কথা। স্থান্ধর তো আসলে একই, যেভাবেই আমরা তাঁহাকে ডাক্কিন নাকেন।

গাদ্দীজীর সাদ্দালমণের সময় স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিভালয়ের কয়েকজন ছাত্র গাদ্দীজীকৈ কয়েকটি প্রশ্ন করেন। গাদ্দীজী ধৈর্যের সহিত সব কয়টি প্রশ্ন শুনেন এবং একে একে প্রত্যেকটির উত্তর দেন। পরে তাহাদের সহিত কথাবার্তাকালে তাহারা বলে যে, তাহাদের সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর মিলিলেও গাদ্দীজী বিহার না যাওয়া সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন উহা তাহাদের মনংপৃত হয় নাই। তাহারা আরও বলে যে, গাদ্দীজীব যুক্তির পর অবশ্র আর কোন যুক্তিই থাটে না।

ভাটিয়ালপুর হইতে নারায়ণপুর যাইবার পথে গান্ধীজী ভূরে আলি মিঞা নামে একজন মুসলমানের বাড়ী যান। গান্ধীজীকে বাহিরে একথানি ভাঙ্গা চেয়ারে বসিতে দেওয়া হয়। গান্ধীজী ডাং স্থালা নায়ার ও শ্রীমতী মান্থ গান্ধীকে বাটীর ভিতর গিয়া মেয়েদের সহিত আলাপ করিয়া আসিতে বলেন। ইহার পর ডাং নায়ার ও শ্রীমতী মান্থ গান্ধী বাটীর ভিতর যান। গান্ধীজী এই সময় বাটীর লোকদের সহিত কথাবার্তা বলেন। তিনি এই বাটীতে কতজন লোক থাকেন এবং তাঁহাদের কতথানি জমি আছে জানিতে চাহেন এবং এই ধরণের আরও ছোটখাট প্রশ্ন করেন। তাঁহারাও প্রত্যেকটির উত্তর দেন।

নারায়ণপুরে গান্ধীজী বাদশা মিঞা আমিন নামে জনৈক মুসলমান গৃহত্থের বাটীতে অতিথি হন। বাদশা মিঞা আমিনরা পাঁচ ভাই। তাঁহারা গান্ধীজীর ষত্নের ক্রটী করেন নাই। গান্ধীজীর স্থবিধা অস্থবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্ম বাটীর সকলকেই সমন্তদিন কর্মব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে দেখা যায়। পরদিন সকালে বিদায় গ্রহণের সময় বাদশা মিঞা আমিন ও বাটীর কয়েকজন গান্ধীজীর নির্গমন পথে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং গান্ধীজী বর হইতে বাহির হইবামাত্র মন্তক অবনত করিয়া প্রাতঃপ্রণাম জানান। গান্ধীজী মুসলমান মতে 'খোদাহাকেজ' বলিয়া বিদায় গ্রহণের সময় সহাস্থ বদনে রিকিতা করিয়া বলেন একদিনের জন্ম আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে ক্রিয়া বলেন একদিনের জন্ম আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে ক্রিয়া বলেন প্রকিলাম। সময়ের মেয়াদ ফুরাইয়াছে তাই এখন ব্রি আমাকে তাড়াইয়া

দিতেছেন। গান্ধীজীর রিসকতা বৃঝিয়া উপস্থিত সকলেই হাসিতে থাকে। গ্রামের অনেক মুসলমানও বৈঠকখানার প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। গান্ধীজী বাহির হইলে তাঁহারা গান্ধীজীকে 'আদাব' জানান এবং বহুদ্র পর্যান্ত তাঁহারা গান্ধীজীর অমুগমন করেন।

নারায়ণপুরের পর রামদেবপুর, পরকোট, বদলকোট ও আতাথোরায় গান্ধীজী ম্সলমান বাটী হইতে বিশেষ আমন্ত্রণ পান না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সময় পথিপার্শ্বে অপেক্ষমান ম্সলমানদের মধ্যে গান্ধীজীকে দেখিবার জন্ম সর্বনাই একটা আগ্রহ দেখা গিয়াছে।

আতাথোর। হইতে শিরণ্ডী যাইবার পথে গান্ধীজী তিনটি মুসলমান বাটাতে যান। শিরণ্ডী হইতে থাদিপ্রতিষ্ঠানের অরুণাংশু বারু আতাথোরার আসিয়াছিলেন। তিনি আতাথোরা হইতে শিরণ্ডী পর্যন্ত গান্ধীজীর অরুগমন করেন। গ্র্টাহার নেতৃত্বে পথে 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লাহো আকবর' ধানি করা হয়। এইরপ ধানি গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণ পথে ইহাই সর্বপ্রথম। বহু মুসলমান গ্রামবাসীও গান্ধীজীর অরুগমন করিতেছিলেন। ভা: সুলীলা নায়ার, গ্রীমতী আভা গান্ধী ও গ্রীমতী মান্তু গান্ধীও এইদিন গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। তাঁহারা 'ক্রেয় ও করিম'', "রাম ও রহিম" নামনীর্ত্তন করিতে করিতে গান্ধীজীর অরুগমন করিতেছিলেন। গান্ধীজী প্রথম যে মুসলমান বাটী যান সেই বাটার মালিকের নাম আবহল লতিক পণ্ডিত। আবহল লতিক মুসলমান মতে গান্ধীজীকে 'সেলাম' জানাইয়া একথানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে বলেন। গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিলে ডাঃ নাঃার, গ্রীমতী আভা গান্ধী ও গ্রীমতী মান্তু গান্ধী বাটীর ভিতরে স্ত্রীলোকদের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যান।

সেখান হইতে রওনা হইয়া কিছুদ্র অগ্রসর হইলে পথিমধ্যে কজলুল কারী নামে একজন মুসলমান গান্ধীজীকে 'সেলাম' জানাইয়া তাঁহাকে পাঁচ মিনিটের জন্ম একবার তাঁহার বাটীতে বসিয়া ঘাইতে অহুরোধ করেন। গান্ধীজী

চলিতে চলিতে সহাস্থবদনে তাঁহাকে বলেন—আচ্ছা, আচ্ছা চলো। গাদ্ধীজীর যাওয়ার পথের পাশেই এই মূসলমান ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকথানার সম্থস্থ প্রাক্তে গান্ধীজীর বসিবার জন্য একটি মঞ্চ নির্মাণ করা হইয়াছিল। মঞ্চের উপরে একটি স্থন্দর চাদোয়া খাটান হইয়াছিল। পুষ্প ও পত্রে মঞ্চের চারিদিক স্থসজ্জিত করা হইয়াছিল। একরাশ কমলালেবু ও ভাব গান্ধীজীর ব্দিয়া একপাশে সম্বত্নে সাজান ছিল। সমস্ত জাকব্দমক ও আড়ম্বর দেখিয়া ৰুঝা যাইতেছিল যে,গান্ধীজীর প্রতি এই মুদলমান পরিবারের শ্রন্ধা ও ভালবাসা কত আন্তরিক। গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিলে ''বন্দে মাতরম্'' ও ''আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি করা হয়। কয়েকজন মুসলমানও এই ধ্বনিতে যোগদান করেন। ইহাতে স্থানীয় একজন মুসলমান উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠেন, আপনারা এখানে যাহারা মুসলমান আছেন তাঁহারা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে যোগ দান করিবেন না। ডাঃ নায়ার ইহার উত্তরে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—আমরা হিন্দুরা 'আল্লা-হো-আকবর' ধ্বনি করিতে পারি, আপনাদের 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি করিতে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে। উত্তরে তিনি বলেন—আপত্তির কারণ আছে। কিন্তু কারণটা কি তাহা আর বুঝাইয়া বলিলেন না।

গান্ধীজী আসন গ্রহণ করিয়া স্তপীকৃত কমলালেবুগুলির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—সমস্তগুলিই কি আমাকে থাইতে হইবে? অতঃপর তিনি নিজহত্তে সেগুলি উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিভরণ করেন।

পথে গান্ধীজী আর একজন মুসলমান বাড়ী যান, এখানেও বাড়ীর লোকজন বিশেষ সমাদরের সহিত গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করে। একজন যুবক বাটীর মধ্যে দেড়িইয়া গিয়া গান্ধীজীর বসিবার জন্ম একটি চেয়ার লইয়া আসে।

শিরতীতে গান্ধীজী যে বাটীতে উঠেন সেই বাটীতে ঢুকিবামাত্রই মনে ছইল চারিদিকে কেমন একটা পমপমে ভাব। আঞ্চিনা দিয়া লোকজন চলাফেরা ক্রিতেছিল। কিন্তু কাহারও মুখে টুশকটি পর্যস্ত নাই। কারণটা সকলেরই জানা ছিল একজন মৃসলমান রমণী হিন্দু মুসলিম ঐক্য সাধনের জন্ম প্রাণ দিতে বসিয়াছেন। গান্ধীজীর পরম অন্থগতা শিষ্যা তিনি। তিনি প্রথমে এই গ্রামে আসিয়া দেখিলেন, মানুষ হিংসা ও অসত্যের পথে ইসলামের মহত্তকে অবনমিত করিয়াছে। স্থানীয় সংখালঘু সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষদের তৃদ্ধিনা দেখিয়া তাঁহার অন্তরের মানুষ কাঁদিয়া উঠিল।

গান্ধীজী যে দিন শির্জী পৌছেন সেইদিন আমতুস সালামের অনশনের পঞ্চবিংশতি দিবস। এই দিন বেলা ১টা পর্যস্ত গান্ধীজীর মৌনের সময় নির্দিষ্ট ছিল। গান্ধীজী আমতুস সালামের শ্যাপার্যে স্থান গ্রহণ করিয়া ডান হাত তাহার মস্তকে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচক্ষে তাহারা মুখের প্রতি চাহিয়া থাকেন।

এই দিন গান্ধীজী মৌন অবসানের পর রামগঞ্জ থানার মুসলমাদের পক্ষ হইতে একদল প্রতিনিধি আমতুস সালামের অনশন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত জানাইবার জন্ম গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন রামগঞ্জ' থানা মুসলিম লীগ সম্পাদক মি: এম. এ. রসিদ, মি: আনোয়ার উল্লা, কর্মী এ. মতিম চৌধুরী, এ. লতিফ পাল, ফজলুল হক কারী, এইচ পাটোয়ারী, এ থালের পণ্ডিত ও আমিহলা চৌধুরী প্রভৃতি। গান্ধীজীর সহিত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ও পরিশেষে হিন্দুদের ধর্মাচরণে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি এবং বিবি আমতুস সালামের অনশন ভঙ্গ সম্পর্কে আগেই আমুপূর্বিক বিরুত করিয়াছি। স্থতরাং এস্থানে তাহার আর পুনরারুত্তি করিতে চাই না।

এখানে শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, এইভাবে অখ্যাত এক সুদ্র গ্রামে গান্ধীজীর শুভ আগমনে সত্য ও অহিংসার পথে ভারতের একটি বিরাট সমস্যার সমাধান ক্লাকারে অথচ পূর্ণাকভাবে আত্মকাশ করিল। গান্ধীজীর স্থায় জারের অভিযানের প্রথম পর্ব এইভাবে সাক্লাের গোরবে উজ্জল হইয়া, উঠিল। গান্ধীজীর সহিত এই প্রতিনিধিদলের সমস্তদিন ধরিয়া কথাবার্ত্তা আলাপ আলােচনা হইতে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গানীজীও সারাক্ষণ ধরিয়। তাঁহাদের সহিত যেভাবে কথাবার্ত্তা চালাইয়াছেন তাহাতে ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, গান্ধীজী শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের আন্তরি-কতায় নিঃসন্দেহ হইয়াই তবে আত্মস সালামকে অনশন ত্যাগের অমুবোধ করিয়াছিলেন।

গান্ধীপীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের পথে পরবর্ত্তী তেনটি গ্রামে তিনি কোন মুসলমান বাড়ী হইতে আমন্ত্রণ পান না। এই তিনটি গ্রামে একটা জিনিষ লক্ষ্যে পড়িল যাহা যতই দিন যাইতেছিল ততই ক্রমপরিকুট হইয়া উঠিতেছিল। তাহাদের নিজেদের অথবা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকদের তুষর্শের জক্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অনুশোচনার ভাব ক্রমশঃ দেখা দিতেছিল। তাহাদের কাজকর্ম ও কথাবার্ত্তা হইতে তাহাদের মানসিক পরিবর্ত্তনের এই দিকটির আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। কেথুরীতে দেখিলাম যেস্থানে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা হওয়ার কথা ছিল স্থানীয় মুসলমানগণ সকাল হইতেই ঝাঁটা, খোস্তা ও দাও হাতে নিজেরাই সেইস্থান পরিষারের কাজে লাগিয়া গিয়াছে এবং প্রার্থনাপ্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে এবং পথের আরও তুইটি স্থানে কলাগাছ পুঁতিয়া গেট প্রস্তুত করিয়াছে। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা-কালে তাহারা বলে, তুম্ম আমিই করি অ'র' অন্তেই করুক, দোষটা আমাদের সমগ্র মুসলমান সমাজের উপরই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের কাজ ও কথার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদিন সমস্ত গ্রামে স্থানীয় মুদলমানদের মুথে একই কথার পুনরাবৃত্তি শুনিয়া আসিতেছিলাম। আমরা কিছু করি নাই, বাহির হইতে মুসলমানরা আসিয়া এই কাজ করিয়াছে। দালতাতে দেখিলাম সেই দারুণ শীতের প্রভাতে কয়েকজন মুসলমান ঝাঁটা হাতে যাওয়ার পথ পরিষ্কার করিতেছে। অহুসন্ধান করিয়া জানিলাম তাঁহারা গ্রামের দরিজ সাধারণ মুদলমান। অ্যাচিতভাবেই ঁড়াহারা এই কাজ করিতেছে। কেহই তাহাদের এই কাজ করিতে বলে নাই বা তাহাদের ভাকে নাই।

পানিয়ালায় প্রার্থনা সভায় প্রায় ৫ হাজার হিন্দু-মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল। আশেপাশের ও দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও বহু সংখ্যক মুসলমান গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাহার মুখের কথা শুনিবার জন্ম পানিয়ালায় আসে। সভা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই মুষলধারে বৃষ্টি নামে। কিন্তু বৃষ্টি সত্ত্বেও কেহু সভা ত্যাগ করে না। এই ঘটনাকে তাহাদের আগ্রহের পরীক্ষা বলা চলে। একটা আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে কেইই এইভাবে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সভায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না।

দালতার পরবর্ত্তী গ্রাম ম্রাইম-এ গান্ধীজী হবিবুল্লা পাটোয়ারীর বাড়ীতে থাকেন। হবিবুল্লা পাটোয়ারী পূর্বাহ্নেই গান্ধীজীকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিবার জন্ম আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। পাটোয়ারী সাহেব ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে গান্ধীজীর স্থপস্থবিধার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের আতিথেয়তার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। প্রার্থনা সভায় এইজন্ম গান্ধীজী পাটোয়ারী পরিবারের আতিথেয়তার উল্লেখ করিয়া রুতজ্ঞতা জানান। গান্ধীজী বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহার থোঁজ করিলে তিনি দৌড়াইয়া গান্ধীজীর সম্মুথে নতমন্তক হইয়া "আশীর্কাদ" প্রার্থনা করিলেন। হীরাপুরে প্রাথনা সভাতেও তাঁহাকে গান্ধীজীর আসনের অতি নিকটে মাটিতে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম।

ম্রাইমে প্রার্থনা সভায় প্রায় ১০ হাজার হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়াছিল। সংখায় মুসলমানই বেশী উপস্থিত ছিল। আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে মধ্যাহ্ন হইতেই দলে দলে লোক আসিয়া সমবেত হইতেছিল। কয়েক দিন হইতেই গান্ধীজীর সান্ধ্য সভায় অধিক লোক উপস্থিত হইতেছিল। পূর্ব তুই দিন হইতে এইদিন জনসমাগম আশাতিরিক্ত বেশী হইয়াছিল। গান্ধীজী বলেন যে, ইহা হিন্দু মুসলমানের পরম্পরের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রীতি সম্ভাবের পরিচায়ক বলিয়া ভাবিতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

হীরাপুর, বানসাও পালা এই তিনটি গ্রামের মধ্যে পালায় একটি মুসলমানের বাটী ছাড়া আর কোথাও মুসলমান বাটী হইতে গান্ধীজী আমত্রণ পান না। তবে সর্বত্রই গান্ধীজীর কর্মপন্ধতি ও কথাবার্ত্তার প্রতি সাধারণ মুসলমান পল্লীবাসীদের একটা প্রদার ভাব দেখা যায়। বান্সা গ্রামে সংবাদিকদের তরফ হইতে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান একত্র ভোজনের কথা হইলে কয়েকজন মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতে গেলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রাজী হন। তাঁহাদের বলা হয় যে, গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে মাহুষের সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাহেন। তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। 'আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান', তিনি এই কথাই আমাদের শ্বরণ করাইয়া দিতে আসিয়াছেন। তাঁহারে দর্শনলাভ করিয়া তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই প্রস্তাবিত ভোজে যোগদান করিতে সম্মত হন। অবশ্য কোন কারণবশতঃ শেষ পর্যন্ত এই একত্র ভোজের ব্যবস্থা স্থগিত করিতে হইয়াছিল।

পাল্লায় ক্ষন্তম আলি মান্তার নামে স্থানীয় এক মুসলমান ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে গান্ধীজী তাহার বাটিতে যান। ক্ষন্তম আলি মান্তার ১১নং মহম্মনপুর ইউনিয়নের ভূতপূর্ব প্রেসিভেট। তিনি প্রার্থনা সভায় যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজীর সেকেটারী অধ্যাপক নির্মল বস্তুর নিকট তাঁহার আবেদন জানান। তিনি অধ্যাপক বস্তুকে বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, কোন মুসলমান গান্ধীজীকে বাটীতে আমন্ত্রণ করিলে তিনি সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। গান্ধীজী যদি একবার তাঁহার বাটতে যান তাহা হইলে তিনি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিবেন। প্রার্থনা সভার পর ক্ষন্তম আলি গান্ধীজীকে পথ দেখাইয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। প্রার্থনা সভার স্থান হইতে ঐ বাটী প্রায় এক মাইলের পথ ছিল। সম্মুথে হিন্দুদের সহিত কয়েকজন মুসলমানও গান্ধীজীর চলার পথ পরিকার করিতে করিতে চলিতেছিল। গান্ধীজী বাটীর ভিতর প্রবেশ করেন। বাটীর দ্বীলোকদের সহিত গান্ধীজী প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া কর্মার্জা বলেন। গান্ধীজী তাহাদের নিকট মেয়েদের শিক্ষাও তাহাদের

মধ্যে পর্দাপ্রথা দূর করিবার আবশুকতার কথা বলেন। বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহারা গান্ধীজীকে একটু কিছু খাইতে অন্থরোধ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি তো এসময় কিছু খান না। ইহাতে তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, গান্ধীজী যদি সামান্ত কিছুও তাঁহাদের বাটীতে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাদের কল্যাণ হইবে। তথন গান্ধীজী একটু ডাবের জল পান করেন। আলি পরিবারের আন্তরিকতায় গান্ধীজী মুগ্ধ হন।

পালা হইতে পাঁচগাও যাইবার পথে গান্ধীজী তুইটি ম্সলমান বাটীতে যান।
পালায় সান্ধ্যজ্ঞমণের সময় নাতৃ মোলা ও বাতৃ মোলা নামক তুইজনের বাটীতে
যান। নাতৃ মোলা ও বাতৃ মোলা হই ভাই। তাঁহাদের বাড়ী পাশাপাশি।
গান্ধীজী তাঁহাদের বহির্বাটীতে উপস্থিত হইলে তুইভাই গান্ধীজীকে কিভাবে
অভ্যর্থনা করিবেন তাহা লইয়া তাঁহাদের বাঁশুতায় বিশেষ আস্তরিকতা প্রকাশ
পায়। একজন ছুটিয়া একটি ভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া গান্ধীজীকে বসিতে দেন।
একটি টেবিলও আনা হয়। ঘরে কমলালের ছিল! গাছে ভাবতো আছেই।
তথনই লোক দিয়া ভাব পাড়াইয়া, কমলালের ও ভাব দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের
মান্ত অতিথিকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা গান্ধীজীকে বলেন যে, তাঁহারা
অত্যন্ত দরিন্তা তাঁহাদের কিছুই নাই। গান্ধীজীকে বলেন যে, তাঁহারা
অত্যন্ত দরিন্তা তাঁহাদের কিছুই নাই। গান্ধীজী উত্তরে বলেন, সে তো
ভালই, আমিও তো দরিন্ত। অতঃপর গান্ধীজী তাঁহাদের কতথানি আবাদী
জমি আছে তাহা জানিতে চাহেন এবং এইরূপ ছোটখাট আরও তুই চারিটি
প্রশ্ন করেন। সেখান হইতে গান্ধীজী পার্শ্বর্তী আর এক ম্সলমান লাতার
বাড়ীতে যান। দেখানে গান্ধীজীকে কতকগুলি কমলালের দেওয়া হয়
গান্ধীজী সেগুলি নিজহাতে উপস্থিত বালক-বালিকাদের মধ্যে বিলাইয়া দেন।

সান্ধাভ্রমণের সময় গান্ধীজী রাজা মিঞা ও মকলুস রহমান নামে তৃইজনের বাড়ীতে যান।

গান্ধীজীকে দেখিবার জন্ম, তাঁহার কথা শুনিবার জন্ম মুসলমান পল্লী-বাসীদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ দেখা যায়। গান্ধীজীর চলার পথের উভয় পার্শস্থ মুসলমান বাটীর স্ত্রীলোক এমন কি বালক-বালিকারাও গান্ধীজীকে দেখিবার জন্ম বাড়ীর বহি: প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিয়াছে।

গান্ধীজী আমকী হইতে নবগ্রাম যাওয়ার পথে ত্ইটি এবং আমকীতে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় একটি মুসলমান বাড়ী যান।

সাধারণত: সাদ্ধ্য ভ্রমণের সময় তিনি যখন কোন মুসলমান বাড়ী ষাইতেন সেই সময় ভ্রমণে বাহির হওয়ার পর স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁহাকে পথ হইতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পথিপার্শ্বেকান মুসলমান বাড়ী পড়িলে তিনি স্বেচ্ছায়ও সেই বাড়ীতে গিয়া বাড়ীর মালিক ও ছেলে মেয়েদের সহিত আলাপ করিয়া আসিতেন। এইভাবে গাদ্ধীজী ধীরে ধীরে মুসলমান পল্লীবাসীদের হৃদয় জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তায় তাঁহাদের সর্বপ্রকার কল্যাণের প্রতি মহাত্মার আগ্রহ ও আন্তরিকতায় তাঁহাদের মনও সাড়া না দিয়া পারে নাই।

আমকী হইতে নবগ্রাম যাইবার পথে গান্ধীজ্ঞী তুইটি তুসলমান বাড়ী যান।
আমকীতে সাদ্ধ্য ভ্রমণের সময় আক্রারের জামান নামে একজন স্থানীয় মুসলমান
অধিবাসী গান্ধীজীকে তাঁহার বাড়ীতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। নবগ্রাম
যাওয়ার পথে তিনি পথিপার্শ্বহ যে তুইটি মুসলমান বাড়ী যান সৈই তুইটি
বাড়ীর মালিকের নাম যথাক্রমে হবিবুল্লা মান্তার এবং সোলাম আলি ব্যাপারী।
সমস্ত বাড়ীতেই গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হয়। তাঁহাদের
অভ্যর্থনার মধ্যে আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। নোয়াথালির
পল্লীবাসীরা সাধারণতাই অতিথিপরায়ণ। তাব, কমলালেব্, পান, স্থপারী
প্রভৃতি দিয়া তাঁহারা গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করেন। হবিবুল্লা মান্তারের বাড়ীতে
গান্ধীজীকে কতকগুলি কমলালেবু দিলে গান্ধীজী সেগুলি ছেলেমেয়েদের মধ্যে
বিলি করিতে থাকেন। হবিবুল্লা মান্তারও কয়েকটি কমলা লইয়া ছেলেমেয়েদের
দিতে থাকেন। বিহার সর্কারের প্রতিনিধি প্রীষ্ত্রশে সহায়ও গান্ধীজীর
স্থিত ছিলেন। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে হবিবুল্লা মান্তারকে বলেন—

ষত্বংশজ্ঞীর হাতেও একট কমলা দিন। উনি বিহারের লোক। এইবার তাঁহাকে বন্ধু করিয়া লউন। হবিবুলা মাষ্টার যত্বংশজ্ঞীর হাতে একটি কমলা দেন। গান্ধীজ্ঞী হাসিতে হাসিতে বলেন, "শক্রুকে বন্ধু বানানই আমার কাজ ।"

# রাম রহিম—কৃষ্ণ করিম

নবগ্রামে প্রার্থনা সভায় প্রায় তিন হাজার লোক হয়। মুসলমানদের সংখ্যাই বেশী ছিল। জনতা শাস্তভাবে ও আগ্রহের সহিত প্রার্থনার পরবর্ত্তী বক্তৃতা শ্রবণ করে। গান্ধীজীর আসনের অতি নিকটে ডানধারে একজন মৌলভী বসিয়াছিলেন। পরে জানিলাম তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান। তাঁহার নাম আবত্ল কাদের মোল! গান্ধীজীর বক্তৃতার পর নির্মাল বাবু বাঙ্গলা অমুবাদ করিয়া শুনান শেষ হওয়ামাত্র মৌলভী সাহেব চট করিয়া দাড়াইয়া পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করিবার জন্ম গান্ধীজীর নিকট অমুমতি চাহেন। গান্ধীজী অনুমতি দিলে তিনি উচ্চৈঃম্বরে বক্তৃতা করিতে পাকেন। মৌলভী সাহেবের বক্তব্যের মর্মার্থ এই যে, প্রার্থনা সভায় 'রাম রহিম', 'রুষ্ণ-করিম' প্রভৃতি একসঙ্গে উচ্চারণ করায় ইসলামের অবমাননা করা হইয়াছে। মৌলভী সাহেব তাঁহার উক্তির অমুকুলে যুক্তি দেখাইতে গিয়া বলেন যে. রাম একজন মান্তুষের নাম, আর রহিম খোদার নাম, সেই রকম রুঞ্চ মান্তুষের নাম আর করিম খোদার নাম। স্থতরাং খোদার নামের সহিত মানুষের নাম জুড়িয়া উচ্চারণ করা ইসলামবিরোধী। মৌলভীসাহেব তাঁহার স্বধর্মিদের এইটুকু 'সহজ কথা' বুঝাইতে গিয়া বক্তৃতার নামে লক্ষ্যক্ষ ও চীৎকার করিয়া একেবারে অস্থির। মৌলভী সাহেব বড় আশা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মুসলমান ভাইদের নিকট হইতে সমর্থন লাভ করিবেন। কিন্তু সমর্থন পাওয়া তো দূরের কথা, তাঁহার মূর্যতা ও ধর্মান্ধতার জন্ম নিন্দা ও টেট্কারীই লাভ করিলেন। এমন কি কয়েকজন নেতৃ খানীয় স্থানীয় মুসলমান তাঁহাদের গ্রামের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর নিকট উক্ত মৌলভীর আচরণের জন্ম তুঃক

প্রকাশ করেন। তাঁহারা গান্ধীজীর নিকট বলেন যে, উক্ত মৌলভী সাহেবের ব্যবহারে তাঁহার। লজ্জিত। প্রার্থনা সভার শেষে ফিরিবার সময় মুসলমান পল্লীবাসীদের চলিতে চলিতে বলিতে গুনা যায়, মৌলভীসাহেবের কথায় কোনই যুক্তি নাই। রহিম যেমন খোদার নাম তেমন আবার মানুষকেও তো বহিম নামে ভাকা হয়। কৃষ্ণ করিমের বেলাও তো সেইরূপ খাটে। তবে মৌলভী সাহেবের এত রাগের কারণ কি ?— তাঁহার পাশের একজন হিন্দু বলেন—কারণ তো আপনারাই ভাল জানেন—উত্তরে একজন মুসলমান বলেন, 'আমরা অশিক্ষিত হইলেও আমরা এইটুকু বুঝি।' তাঁহার নাম সেকেন্দার মিঞা। তিনি পার্ষবর্ত্তী ডোমরিয়া গ্রাম হইতে গান্ধীজীর দর্শনের জন্ম আসিয়া-ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, 'হাজার হইলেও গান্ধীজী তাঁহাদের অতিথি এবং তিনি তো তাঁহাদের ভালই চান। তাঁহারা গরীব চাষা। গান্ধীজী চেষ্টা করিলে তাঁহাদের অবস্থা আবার ফিরিবে।' গান্ধী স্বী প্রার্থনা সভায় বকৃতায় কৃষকদের জমির উপর যে দাবীর কথা উল্লেখ করেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, হিন্দুমুসলমান নির্কিশেষে দরিদ্রের উপর তাঁহার চিরকালই সহাত্তভূতি আছে। থিলাফ্ত আন্দোলনের সময় তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া যে সমস্ত গান করিতেন তাহাও স্থর করিয়া গাহিয়া ভনান। তাহার মধ্যে একটির কিয়দংশ নিমে দেওয়া হইল:—

"গান্ধী আর সৌকতআলি

দেশ করেছে ভবেরাজ

রাজার পক্ষে হয়ে বাদী

বিবাদ করে অমুক্ষণ

রাজা প্রজা বিবাদ হোল

ইংরাজ মাল বন্ধ হলো

রপার টাকা বিলাত নিল

নোট কাগজের আগমন ৷…"

পণ চলিতে চলিতে তাঁহাদের সহিত আরও অনেক কথা হইল।
মোল্লাদের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, এখানে গ্রামে গ্রামে এইরূপ
বহু মোল্লা আছেন, ভাঁহারা ধর্মান্ধ মুসলমান, তাঁহাদের হাতেই কলকাঠি।

যাঁহাদের কথা বলিলাম, তাঁহারাই দরিদ্র গোঁয়ে। মূর্য চাষা বলিয়া জনসমাজে পরিচিত। কিন্তু তাঁহাদের সহিত না মিনিলে তাঁহাদের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের অর্থ নৈতিক তুর্গতিই তাঁহাদের সমুখে আসয় সয়ট। দারিদ্রোর ক্যাঘাতে তাঁহাদের শরীর ও মন জর্জ্জরিত। অথচ দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ তাঁহারাই। তাঁহারা মারামারি কাটাকাটি চান না। তাঁহারা চান শান্তিতে বসবাস করিতে। অনেক মুসলমানের অন্তশোচনা আসিয়াছে এবং তাঁহারা গান্ধীজীর শান্তি অভিযানের সহিত সক্রিভাবে সহযোগিতাও করিতেছিলেন।

নবগ্রাম হইতে আমিষাপাড়া যাইবার পথে গান্ধীজী বস্থ মিঞা চৌকীদার ও আলি আজ্ঞাম মাষ্টার (সমর্থিল গ্রামে) নামে তুইজন মুসলমানের বাড়ী যান। তুই বাটীতেই তাঁহাকে সাদর অভার্থনা জ্ঞানান হয়। তাঁহাকে আসনে বসাইয়া বাটীর ভিতর হইতে কমলালেবু ও পান আনিয়া দেওয়া হয়।

আমিষাপাড়ায় প্রার্থনা সভায় অভ্তপূর্ব্ব জনসমাবেশ হয়। আমিষাপাড়া উচ্চইংরাজী বিজ্ঞালয় সংলগ্ন মাঠে সভা হয়। হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান ছিল। গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থার জন্ম করেকজন কর্মীর মধ্যে মৌলভী মহম্মদ মুসলিম নামে একজন ছিলেন। গান্ধীজীর সহিত মহম্মদ মুসলিমের পূর্বেই পরিচয় ছিল। তিনি এক সময় বহু দিন গান্ধীজীর সহিত সবর্মতী আশ্রমে ছিলেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের সময় তিনি এটি গ্রামে যাইবার পথে গান্ধীজীর পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। আমিষাপাড়ায় প্রার্থনা সভায় এই বিপুল জনসমাবেশের পশ্চাতে অন্তান্ম কর্মীদের সহিত মৌলভী সাহেবের আম্ভরিক প্রচেষ্টা ছিল।

আমিষাপাড়ার ৪নং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট লুভফররহমান গান্ধীজীর সহিত দেখা করেন। হান্ধামার সময় যাহার। সক্রিয়ভাবে লুঠতরাজ ও অক্যাক্ত অনা চারে যোগদান করিয়াছিল তিনি তাহাদের মনোভাব সম্বন্ধে গান্ধীজীকে গান্ধীজীর সান্ধ্যভ্রমণের সময় তিনিও গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। সেই সমর তাঁহার সহিত কথাবার্তাকালে তিনি বলেন যে, দোষী মুসলমানদের মধ্যে ক্রমশ:ই তাহাদের ক্নতকর্মের জন্ম একটা অনুশোচনা দেখা দিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে লুঠের মালপত্র ফিরাইয়া দেওয়া প্রির করিয়াছে। তবে ভাহাদের মনে গ্রেপ্তারের ভয় পুরামাত্রায় আছে। সেইজন্ম ইচ্ছা সত্ত্বেও পুলিশের ভয়ে কিছু করিতে পারিতেছে না। তিনি বলেন যে, এসম্পর্কে যে সমস্থা দেখা দিয়াছে সে বিষয়ে গান্ধীজীর উপদেশ গ্রহণের জন্মই তিনি তাঁহার সহিত দেখা ক্রিয়াছিলেন। গান্ধীজীর সহিত তাহার বিস্তৃত আলোচনা তিনি প্রকাশ করিতে চাহেন না। তবে তিনি একথা বলেন যে, তিনি আমিষাপাড়া ও পার্যবত্তী আরও ৯টি গ্রামের মুসলমানদের তরফ হইতে গান্ধীজীর সহিত কথাবার্তা বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই ১০টি গ্রামে ৫৭টি গরু মারা ব অপহত হইয়াছে। এই সমন্ত গ্রামে যে সকল গরু অপহত বা হত্যা করা হইয়াছে গ্রামের মুসলমাদের তরফ হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রতিটি গরুর জন্ম গরুর মালিককে ৫০ টাকা করিয়া দিয়া একটা মিটমাট করিবার জগু তাহাদের মধ্যে আগ্রহ দেখা গিয়াছে। রহমান সাহেব এই বিষয়ও গান্ধীজীকে জ্ঞানান এবং উপদেশ গ্রহণ করেন।

# ধর্মান্তরই কি সমাধান ?

সাত্যবিশার সাদ্ধা ভ্রমণের সময় গান্ধীজী স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিশ্বালয়ের শিক্ষক করিম বক্স মাষ্টারের বাড়ী যান। সান্ধাভ্রমণের সময় করিম বক্স মাষ্টার গান্ধীজীকে তাঁহার বাটতে যাইতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাটীতে লইয়া যান। সেদিন গান্ধীজীর মৌন দিবস ছিল।

বহির্বাটিতে পৌছিলে বাটীর ও পাড়ার বহু ছেলেমেয়ে তাঁহাকে বিরিয়া ধরে। তাহাদের নোংরা কাপড়-চোপড় ও উদ্কোথুসূকো চুল দেখিয়া গান্ধীজী তাহাদের অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া চলিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্ম বলেন৷ গান্ধীজী মৌন ছিলেন সেইজন্ম লিখিতভাবে এই উপদেশ দেন। পরে তাঁহাকে বাটীর ভিতরে লইয়া একটি ঘরে বসিতে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বাটীর মহিলাদের সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেন; ফিরিবার সময় করিম বক্স মান্তার বাসস্থান পর্য্যন্ত গান্ধীজীর সহিত ছিলেন। তাঁহার সহিত কথাবার্তার সময় তিনি আমাকে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে, এই গ্রামে সমস্ত হিন্দু অধিবাসীরাই ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইয়াছে। কারণ ইহা ছাড়া আর গত্যস্তর ছিল ন। তাঁহার কথায় আমি বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলিলাম—কেন আপনি যে বলিতেছিলেন এ গ্রামের কোন মুসলমান হান্সামায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগদান করেন নাই। তবে সমস্ত হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হইল—ইহা হইতে ইহাই কি ধারণা করা স্বাভাবিক নয় যে, এই ধর্মান্তরকরণ ব্যাপারে আপনাদের মৌন সম্বতি ছিল ? উত্তরে তিনি বলেন, সকলের ছিল না! কাহারও কাহারও ছিল একথাও অস্বীকার আমি করি না। তবে আমার পক্ষ হইতে আপনাকে আমি এই কথা বলিতে পারি যে তথনকার পরিস্থিতিতে হিন্দু অধিবাসীদের ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে বলা ছাড়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার আর কোনই উপায় ছিল না। ধর্মান্তর গ্রহণ না করিলে হয়ত তুর্ব্বুত্তেরা তাহাদের রেহাই দিত না। আমি প্রশ্ন করিলাম—ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেই তাহাদের অক্ষতদেহে রেহাই দেওয়ারই বা কারণ কি ? উত্তরে তিনি বলিলেন—তাহার একমাত্র কারণ, সরল প্রাণ ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের বুঝান হইয়াছে, পাকিস্তান এমন এক স্থান, যে স্থানে মুসলমান ছাড়া আর কাহারও থাকিবার অধিকার নাই। মুসলমান ছাড়া আর সকলেই বিধর্মী। লীগ গবর্ণমেন্ট কায়েম হওয়ার সাথে সাথে একথাও প্রচার করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় পাকিন্তান কায়েম হইয়াছে।

সাধুরখিল যাইবার পথে গান্ধ জ্ঞা অন্পরোধক্রমে হবিবৃল্লা জ্রাইভারের বাড়ী ধান। সাধুরখিলে দিতীয় দিনে প্রাতঃশ্রমণের সময় আমিনউল্লা খোন্দকার নামে অপর এক মুসলমান বাটীতে যান।

হবিবুলা ড্রাইভারের বাটী যাওয়ার পূর্বে গান্ধীজী একট পোড়া বাটী দেখেন। সেন্থান হইতে বাহির হইলে সেই বাটীর লোকজনের মুথে শুনিলাম যে, এই গ্রামের একজন দরিত্র মুসলমান তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। কিছুদ্র অগ্রসর হইতেই দেখলাম পথে একজন গান্ধীজ কৈ তাঁহার বাটী যাইবার জন্ম অনুরোধ করিতেছেন। উপরোক্ত দগ্ধ বাটীর একজন অধিবাসী তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন - ইনিই হবিবুলা মান্তার। গান্ধীজী তাঁহার অন্থরোধ রক্ষা করেন এবং তখনই তাঁহার বাটী যান। হবিবুলা মান্তারের বহির্বাটীতে গান্ধীজীর জন্ম পূর্বেই একটি আসন সঞ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হবিবুলা সাহেব ও তাঁহার আত্ম স্বজন গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

সাধুরথিলে অবস্থানকালে দ্বিতীয় দিন স্থানীয় মুসলমানরা গান্ধীজীকে এক সম্বদ্ধনা সভায় আমন্ত্রণ করেন। প্রার্থনা সভা এক মুসলমান বাটীসংলগ্ন মাজাসা প্রাক্ষণে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে শুনিয়া গান্ধীজা বলেন যে, প্রার্থনার সময় রামধুন ও আবৃত্তি করায় তাঁহাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে তিনি খুসীমনেই তাঁহাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবেন। প্রার্থনার পর সভায় ১৫নং থিলপাড়া ইউনিয়নের মুসলমান অধিবাসীদের তরফ হইতে গান্ধীজীকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়।

সাধুরখিলে দ্বিতীয় দিনে প্রার্থনা সভা সালেমুলা সাহেবের বাড়ীতে হয়।
মুসলমানদের মধ্যে এই অঞ্চলে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। সালেমুলা
সাহেব গান্ধীজীকে খোলাখুলি জানান যে, হাতে তাল দিয়া রামধুনসহ প্রার্থনা
তাঁহার বাটীতে করায় তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

প্রার্থনা সভায় কয়েকজন মুসলমান অধিবাসী গান্ধীজীকে বাঞ্চলায় একথানি পত্ত পড়িয়া শুনান। ইহাতে গান্ধীজার স্তুতি ছিল এবং কয়েকট সাময়িক প্রশোর আলোচনা ছিল। গান্ধীজী ঐ পত্ত পড়িতে অমুমতি দেন। উহাতে বে সকল সমস্তা আলোচনা হইয়াছে, পাঠান্তে তাহার জবাব দেন।

# মহাত্মার পদ্মী পরিক্রমা

# দিতীয় পর্যায়

পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায়ে মহাত্মাজী ১৮টি গ্রাম পরিভ্রমণ করেন।
দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজয়নগর ও রায়পুরায় তুই দিন করিয়া এবং শেষ গ্রাম
হাইমচরে গান্ধীজী ছয় দিন অবস্থান করেন।

গান্ধীন্দী বিতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত গ্রামগুলি পরিক্রমণ করেন:—
(১) শ্রীনগর; (২) ধর্মপুর; (৩) প্রসাদপুর; (৪) নন্দীগ্রাম; (৫) বিজয়নগর;
(৬) হামচাদী; (৭) কাফিলাতলি; (৮) পূর্ব কেরোয়া; (৯) পশ্চিম কেরোয়া,
(১০) রায়পুরা; (১১) দেবীপুর; (১২) আলুনিয়া; (১৩) বিরামপুর; (১৪)
বিশকাটালী; (১৫) কমলাপুর; (১৬) চরক্ষঞ্পুর; (১৭) চরসোলাদি ও
(১৮) হাইমচর।

গান্ধীজীর পল্লী পরিক্রমায় নোয়াখালির কোন কোন মহল হইতে অসন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে প্রচ্ছনভাবে প্রতিবন্ধ-কতাও স্টি করা হইয়াছে। যাঁহারা বিরোধিতা করিয়াছেন, সংখ্যায় মৃটিমেয় হইলেও তাঁহাদের উপর কোন রাজনৈতিক দলের হাত ছিল বলিয়া অনেকের ধারণা। ছর্ক্তরা তথনও ছঙ্গমের প্রশ্রম কিয়া কোন কোন স্থানে শান্তি স্থানে ব্যাঘাত স্টি করিছেছিল। এই সম্পর্কে দায়িছশীল এবং শান্তি সিয় কোন কোন মুসলিম মহল হইতে এই মত প্রকাশ করা হয় যে, যাহারা হর্ক্ত তাহারা সর্কানই ছঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে স্থানার প্রতিব্রহা স্থাতাবিক। তাহাদের দমন করা গ্রেপ্যেণ্টের কাজ। তবে সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমান, যাহাদের একসময় তুল ব্বাইয়া ক্লেপাইয়া তোলা হইয়াছিল তাহারা তাহাদের অম ব্বিতে পারিয়াছে এবং ক্রতক্ষের জন্ত অন্থাচনাও করিতেছে। তাহারা আম ব্বিতে পারিয়াছে এবং ক্রতক্ষের জন্ত অন্থাচনাও করিতেছে। তাহারা

আরও বলেন, "হর্ক্,ভদের পাগলামির জম্ম আমাদের হিন্দু ভাইদের যেমন হুর্ভোগ ভূগিতে হইতেছে, আমরাও তাহা হইতে একেবারে বাদ পড়ি নাই।"

জীবনের বহু হুংসাধ্য ব্রতে গান্ধীজী সকল ইইয়াছেন। যে সংকল্প লইয়া গান্ধীজী নোয়াথালিতে কাজ করিতেছিলেন তাহাতে সাঞ্চল্য অর্জন সম্পর্কে তাঁহার পক্ষে বিতীয় পর্য্যায় পরিক্রমণের শেষ পর্যান্তও সঠিক করিয়া কিছু বলা সন্তব হইয়া উঠে নাই। তবে প্রমণের ফলাফল লক্ষ্য করিয়া মহাস্মান্তী একথা বলিয়াছেন যে, ষথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপক্রত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসা তিনি সমর্থন করিবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠেরা যদি কোনক্রমেই সংখ্যালঘুদের বরদান্ত না করে, তবে সে ক্ষেত্রে গবর্গমেন্টেরও কিছু করিবার নাই। যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাহাদের স্থানত্যাগ করিয়া আসাই বাঞ্নীয়।

তিনি একথাও বলিয়াছেন, "যদি আমি বার্থও হই তথাপি সত্য লোপ পাইবে না। আমি আমার আদর্শকে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিব, আমি জীবিতই থাকি আর নিশ্চহু হইয়া যাই, তাহাতে কিছু আসে যায় না।"

# শ্রীনগর

শ্রীনগরে গান্ধীজীর বাসস্থান সাধুরখিল হইতে মাত্র ছই মাইলের পথ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বৃধবার প্রত্যুষে চল্লিশ মিনিটে প্রায় ছই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী শ্রীনগরে উপস্থিত হন। স্বেচ্ছাসেবকদল পূর্বেরাত্রে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া গান্ধীজীর শ্রীনগর যাওয়ার পথ পরিষ্কার করিয়া রাধিয়াছিল। ভোরের ক্য়াশা অপস্তত হইবার পূর্বেই গান্ধীজী যাত্রা করেন।

এই গ্রামের থ্ব নিকটেই প্রীমতী বীণাদাসের ক্যাম্প। তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় অবস্থা জানান।

শ্রীনগরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দুদের ভিতর মাধ (তাঁভি) সম্প্রাধ্যের লোকই প্রায় অর্থেক, বাকী বেশীর ভাগই বাক্ষীবি।

এস্থানের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল। সকল বাড়ীই বৃষ্টিত হইয়াছিল। অনেক বাড়ী পোড়ানও হয়। হালামার সময় এই গ্রামে একজন মারা যায়। মহাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোক পুনরায় গ্রামে ফিরিয়া আসে।

শ্রীনগরে করেকজন মুদলমান বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর নিকট একটি বিবৃতি পাঠ করেন এবং তাহাতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি অস্তত্ব করা হইয়াছিল:—.

ষে সমস্ত প্রদেশের শক্তি আছে, তাহাদের নিজস্ব গঠনতন্ত্র রচনার জন্ত আপনি নির্দ্ধেশ দিয়াছেন এবং বৃটিশ সৈম্ভদলকে স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রমাণস্বরূপ ভারত ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীন প্রদেশসমূহে, আপনার মতে ভোটাধিকারের ভিত্তি কিরূপ হইবে ? সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার পরিবর্ত্তে কি জনসাধারণের বৃত্তি নির্বাচনের ভিত্তিস্বরূপ হইবে ?

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কিংবা বৃত্তিগত গোষ্ঠীর জন্ম আসন সংরক্ষিত করিয়া
যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে ? কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে প্রতিনিধি
প্রেরণের বিশেষ স্থবিধা দেওয়া হইবে কি না ? যদি দেওয়া হয় তবে কোন
গোষ্ঠীকে ? সকলের জন্ম কি প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে
যুক্তনির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে ?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী স্থাপ্ট উত্তর প্রদান করেন।
মহাত্মা বলেন যে, কোন প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী সমর্থন করিলে উক্ত প্রদেশের পক্ষে নিজম গঠনতন্ত্র রচনা করিয়া কার্য্যকরী করার অধিকার অবশ্যই আছে। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, যাহারা নিজেদের প্রতিপক্ষকে ধ্বংস না করিয়া প্রতিপক্ষারা নিজেদের ধ্বংস চান ভাহাদের স্বাধীনতা জগতের কোন শক্তির পক্ষে হরণ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, ১৯১৯ সালে তিনি এই নীতির প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এই নীতি বিশেষভাবে প্রীলাভ করিয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনার অনুকৃলে তিনি

ভাঁহার মত প্রকাশ করেন। ভাঁহার মতে মন্ত্রী-মিশনের পরিকল্পনা কোন নিৰ্দিষ্ট প্ৰদেশের ঘোষিত নাতি প্ৰতিহত করিতে সক্ষম নয়। মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, যদি উহা বাদলা প্রদেশের পক্ষে সম্ভব হয়, তাহা হইলে অক্সান্ত প্রদেশের পক্ষে উহা আরও অধিক পরিমাণে সম্ভব। কারণ, ঐ সমস্থ প্রদেশের প্রক্রিনিধিগণ গণপরিষদে যোগদান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, সেই বিষয়ে তিনি শশূর্ণ উদাসীন। তাঁহার মতে উহা ভারতের অধিবাসীর উপর নির্ভর করিতেছে; কোন বৈদেশিক শক্তির পক্ষে উহা কার্যাকরী করা সম্ভব নয়। বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা প্রত্যাহাত হইলে ভারতবর্ষ কি করিবে—এই প্রশ্ন সম্পূর্ণভাবে অপ্রাসন্দিক। বিশৃত্বল অবস্থায় জীবনযাপন করিতে ভারতবাসীরা অভান্ত। পণ্ডিত নেহেরু এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান কালে পণ্ডিত নেহরু বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের যোগদান বিশেষ স্থকর নহে বরং ইহা বিপজ্জনক। তাহাদের লক্ষা স্বাধীনতা এবং যে কোন বিপর্যায় ঘটুক না কেন তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ নিশ্চয় করিবেন। স্বভাবতঃ যথন জনসাধারণ কোনরপ বিধা না করিয়া অহিংস নীতি গ্রহণ করিয়াছে, তথন তাঁহার পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে ইহা বলা সম্ভব হইয়াছিল। অপরপক্ষে, ভারতবাসীরা যদি সিদ্ধান্ত করে যে, তরবারির সাহায্যে তাহারা বৃটশকে ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে, তাহা হইলে তাহাদের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে অমাত্মক হইবে ! ভাহারা ইংরাজের দৃঢ়তা এবং সাহস সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইংরাজরা তরবারীর শক্তির নিকট কোনক্রমে আত্মসমর্পণ করিবেন না, কিছ যে অহিংস নীতি মৃত্যুর পরিবর্ত্তে মৃত্যুকে ঘুণার সহিত অবজ্ঞা করে, সেই নীতির শৌর্যবীর্থাকে প্রতিহত করার শক্তি ইংরাজের নাই। অহিংসা অপেকা কোন নীভিকে অধিক শক্তিশালী বলিয়া তিনি মনে করেন না। ভারতবর্ধ এখনও সাধীনতা লাভ করে নাই, ভাহার কারণ হইতেছে বে, ভারতবাসী এখনও অহিংস নীভিতে সম্পূর্ভারে বিশাসী নয়।

হউক, ভারতের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে বুটিশ সরকারের ধোষণা তাঁহার মতে ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান অহিংস শক্তির প্রভারতের ভিন্ন আর কিছুই নয়। যদি তাঁহারা বিগত যুদ্ধের পরিকল্পনা পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা পরিষ্কার-ভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, শত্রুপক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও মিত্রপক্ষের জয় মোটেই লাভজনক হয় নাই। এই যুদ্ধের ফলে বহু নরনারীর নির্মাম ধ্বংস ছাড়াও জগতে খাছা ও বল্লের বিশেষ অভাব ভাহাদের দারা সৃষ্টি হইয়াছে। মিত্রপক্ষ এইরূপ নির্মান ও অমাত্র্য হইরা পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা শক্ত-পক্ষকে ক্রীতদাস প্র্যায়ভুক্ত করিবার আশা পোষণ করিতেছেন। প্রশ্ন হইতেছে যে, কাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন বিশেষভাবে করা উচিত-শক্রপক্ষ না মিত্রপক্ষ? সেই জনা তিনি জনসাধারণকে অহিংসনীতিতে আহাশীল হইয়া যে কোন অবস্থার জন্ম প্রস্তুত থাকিতে বলেন। ভোটাধিকার সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন যে, ২১ কিংবা ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে প্রত্যেক নর-নারীর ভোটাধিকারের প্রথায় তিনি বিশ্বাদী। তাঁহার মতে বুদ্ধলোকের ভোটাধিকার থাকা উচিত নয় বলিয়া তিনি মনে করেন৷ বৃদ্ধদের ভোটের अधिकात थाकित्न कान किছू नाड रहेरव ना। याराता मृज्य श्रास्ट আসিয়াছেন তাঁহাদের ভারতবর্ষ এবং জগতের উপর কোন অধিকার নাই। তাহাদের জন্ম মৃত্যু; যুবকদের নিকট সার্থকতা আছে জীবনের। পঞাশ বংসরের যাহারা উর্দ্ধে এবং ১৮ বংসরের যাহারা নিম্নে তাহাদের জন্ম তিনি বাধানিষেধ আরোপ করিতে চান। অবশ্য বিক্বত মন্তিক্ষের এবং নীচাশয় ব্যক্তিদেরও তিনি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেই ইচ্ছুক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তিনি সাম্প্রদায়িক প্রথা অব্যাহত রাখিতে চাহেন না। সংরক্ষিত আসন সহ যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া অত্যাবশ্রক। মুসলমান, শিখ, পার্শি কিংবা কোন সম্প্রদায়ের জক্ত বিশেষ স্থবিধা তিনি কলনা করিতে পারেন না। তাঁহার মতে কেবলমাত্র যাহার। কুর্ন্তরোগগ্রন্থ তাহাদেরই কোন কিছু স্থবিধা দেওয়া যাইতে পারে। উহা সমাজের অক্তায়ের প্রভাত্তার

মাত্র। যাহারা সমাজে নীতি বহিস্তৃতি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা যদি নিজেদের সমাজ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে কুর্চরোগগ্রন্থ ব্যক্তিদের সমাজে আর কোন স্থানই থাকিবে না।

# ধর্মপুর

৬ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে প্রায় ৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গান্ধীজী সকাল ৮-৪৫ মিনিটের সময় ধর্মপুরে পৌছেন। এই গ্রামে প্রধানতঃ মুসলমানদেরই বাস। গ্রামটি শ্রীনগরের পশ্চিমে অবস্থিত। ধর্মপুর বাজার পথে গান্ধীজী প্রায় ১০টি তোরণ অতিক্রম করেন। সেপ্তলি পজ্রপুল্পে সন্দিত ছিল এবং "বাপুজী স্বাগতম্", "বন্দে মাতরম্", "জয় হিন্দ", "হিন্দু মুসলমান এক হউক" প্রভৃতি বাণীও তোরণ গাত্রে লিখিত ছিল। গান্ধীজী ইংরাজীতে 'ওয়েলকাম' (Welcome) লেখায় অসম্ভৃত্তি প্রকাশ করেন। বাজার মধ্যে গান্ধীজী কেবলমাত্র আস্গর ভূইঞার গৃহেই কিছুক্ষণের জন্ম থামেন। সেধানে তাঁহাকে সাদর অভার্থনা জ্ঞাপন করা হয়। গান্ধীজীকে কয়েকটি লেব্ দেওয়। হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐগুলি ক্রীড়ারত বালকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন।

এই গ্রামে হিন্দু মাত ৪ ঘর, বাকী দবই মুসলমান। সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হয় ও সমন্ত বাড়ী লুক্টিত হয়।

পথে গান্ধীজী ষথন আসগর আলি ভূইঞার বাটীতে যান, আসগর আলি
সেময় বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁহার আত্মীয় সেকেন্দর ভূইঞা, মফিছুল
আমেদ ও বাটীর লোকজন গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। গান্ধীজীকে
অন্ধরোধ করিলে, তাঁহাদের বাটী যাইতে পারেন এই আশায় পূর্বেই তাঁহায়
অভ্যর্থনার জন্ম বহির্বাটীতে চেয়ার টেবিল সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।
পাড়ারাহার পূর্ল দিয়া টেবিলটা স্থলরভাবে সাজান হইয়াছিল। গান্ধীজী
স্থাসন গ্রহণ করিলে বাটীর একটি ছোট মেয়ে গান্ধীজীর গলায় একটি মানা

দেয়। সেকেন্দর ভূইঞা গান্ধীজীকে বলেন যে, এই মেয়েটি **পূর্বেও অপর** একটি গ্রামে গান্ধীজীকে দেখিতে গিয়াছিল এবং সেইবারও তাঁহাকে একটি মালা দিয়াছিল। গান্ধীন্ধী হাসিতে হাসিতে সেই মালাটি মেয়েটির গলায় পরাইয়া দেন। গান্ধীজী বাটীর মালিকের থোঁজ করিলে সেকেন্দর ভূইঞা তাঁহাকে জানান যে, তিনি কোন কর্মোপলকে বাহিরে গিয়াছেন। সেকে<del>স্ব</del> ভূইঞার আত্মীয় মফিজুল আমেদও গান্ধীজীকে একটি মালা দেয়। গান্ধীজী তাহার বিষয় জানিতে চাহিলে সে বলে যে, সে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিচ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। গান্ধীজী তাহার হাতে ও মেয়েটির হাতে একটি করিয়া কমলা লেবু দেন। সেকেন্দর ভূইঞা অক্তমনস্ক ভাবে একটি পাতাবাহারের ভাল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে হঠাৎ একটি অভূত জিনিষ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই ডালটির একস্থান হইতে তুইটি ডাল বাহির হইয়াছে এবং হুইটি ডালে তুই রক্ম পাতা ছিল। তিনি ভালট গান্ধীজীকে দেখাইয়া বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এরপ কি ভাবে হইল। গান্ধীজী ভালটি হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে বলেন, "ইহার একটি মুসলমান অপরটি হিন্দু"। অবশ্য পরে গান্ধীজী এইরূপ হওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণও বুঝাইয়া বলেন। এইস্থানে কিছুক্ষণের জগু বেশ একটা সহজ সরল আবহাওয়ার স্ষ্টি হয়। গান্ধীজীর শিশু হলভ সারল্য ও সদাহাস্তময় মৃথমণ্ডল দেখানে উপস্থিত সকলের অস্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না। সকলেই গান্ধীজীর ছোট খাটো ব্যাপার লই্ট্রা রসিকভা ও হাসির সবে সবে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সহিত হাসিতে থাকে। ঐ বাদীর মেয়েরাও ঘরের দরজা জানালার ফাঁক দিয়া আগ্রহের সহিত সমস্ত লক্ষ্য কবিতে চিলেন।

ধর্মপুরে গান্ধীজী তাঁহার নয়পদে হাটবার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, খালি পায়ে তিনি হাটিতেছেন ইহাতে বিশ্বয়ের কিছু নাই। লোকে পায়ে হাটিয়াই ভীর্থযাত্রা করে। ইহা ভারতবর্ষের চিরস্তন রীতি। ইহার জন্ত দ্রত্বান্তর হইতে সাংবাদিকগণ আসিয়া ভীড় করিবেন কেন? পায়ে হাটিতে তাঁহার কোনই কট হয় না. এখানে নগ্নপদে চলা কিছুই আশ্চর্যা নহে। নোয়াশালির মাটি মধমলের মত নরম। আর রান্তায় যেখানে ঘাস আছে তাহা সতরক্ষের মত মস্থা। "খালি পায়ে হাটিতে আমার কোনই কট হয় না। ভগবান করেন তো এই তীর্থঘাতা নির্কিন্থে সমাপন করিতে পারিব"।

ধর্মপুরে মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটর চিকিৎসা বিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গান্ধীজীকে জানান যে, হিন্দু-মূদলমান ভেদ না করিয়া नकल्बत्रहे जिनि विकिश्या कतिर्व्यक्ष्म थवः म्यानमान श्वी-श्रूक्ष प्रकल्हे ধুদী মনে ভাঁহাদের দেবা গ্রহণ করিভেছে। তিনি গান্ধীজীকে একথাও লিখিয়াছেন যে, এই অঞ্লের মুদলমানের। দরিদ্র। যেখানেই তিনি গিয়াছেন সর্বত্রই তিনি নোংরা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি গান্ধীজীকে বলিতে অমুরোধ করিয়াছেন। এই কথার উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, তিনি এবিষয়ের আলোচনা আগ্রহের সহিতই করিবেন। ৫০ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছরতার বিষয়ে চেটা করিয়া আসিতেছেন। একটি বিষয়ে তিনি পাশ্চাভাবাদীদের প্রশংসা না করিয়া পারিতেছেন না বলিয়া তিনি খুসী। তাহা ছইতেছে এই যে, স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম তিনি এই পাশ্চাত্যবাসীর নিকট্ই শিখিয়াছেন। যে পুকুরের জলে লোকে খান করে, কাপড় কাচে নেই পুরুরের জনই পান করে। ইহা পীড়াদায়ক। এই অভ্যাস বিশ্রী ও স্বাহ্য-**শক্ষ নহৈ।** রান্তাঘাটে **যেখানে শেখানে লোকে থুথু ফেলে,** নাক ঝাড়ে। ইহা যে অক্সার এই বোধনাও লোকের নাই। ইহার ফলে ভারতবাসী আমরা নানা রোগে ভূগিয়া থাকি। বংশপরস্পরায় দারিন্ত্র্য এই সব আদি ব্যাধির म्रा दश्चिक्त भागता रह आक्ष राहिता आहि, मित्रहा स्मार हरे नाहे ইহাই আক্রের বিষয়। ভারতবর্বের শতক্রা মৃত্যু সংখ্যা সর্কোচ্চ। আমরা ৰাহার। বাঁচিয়া জাত্রি তাহারাও জীবন্ত। নোমাধালির অধিবাসীরা

স্বাস্থ্যবিধি পার্লনে অচিরেই সচেষ্ট হউন, ইহাই তাঁহার অনুরোধ। দরিজ্ঞ নিথুত পরিষ্ঠার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

ধর্মপুরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁহাকে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে অভিমত জিল্পানা করা হয়: অধণ্ড ভারতে দেশীয় রাজ্যের সমস্তাসমূহের মীমাংসা রাজ্যের শাসকবর্গ করিবেন অথবা দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ করিবেন, এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন:—তিনি তো দীন প্রজা মাত্র। তবে এই গণনায় তিনি একক নছেন, সংখ্যায় কোট কোটি। সংখ্যায় তো রাজ্মবর্গ ৬৪**। কিছু বান্তবদৃষ্টিতে দেখিলে তাঁ**হারা সংখ্যায় একশতও হইবেন না। তাঁহারা ছয়শতই হউন বা একশতই হউন, সে প্রশ্ন অবাস্কর। তাঁহারা সংখ্যায় এত নগণ্য যে, জাগ্রত ভারতে তাঁহারা একমাত্র প্রজাভূত্য হিসাবেই ডিষ্টিভে পারিবেন। আজিকার মত নামে প্রজাভৃত্য নহে, কাজে। ইংরাজেরা সমন্ত রাজগণের ও তাঁহাদের শ্রজাদের মধো বিভেদ সৃষ্টি করিয়া বিদ্ন উপস্থিত করিবে, অক্সের মত আমি ইংরাজদের এত হীন মনে করি না। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের অন্তরালে তেমন ইন্দিত নাই। কিন্তু আমি বলি ভারতবাসী বৃটিশ মন্ত্রীমিশনের দিকে ভাকাইয়া থাকিবে কেন। স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প ভারতবাসীকে তাঁহাদের অভীষ্ট হইতে বিচ্যুত করে, এরূপ শক্তি ইংরাজের নাই, এমন कि ইংরাজ তথা রাজণা বর্গের সন্মিলিত শক্তিরও নাই।

# প্রসাদপুর

স্থানিত বিভাগ বিশ্ব করে করে করে বিভাগ বি

প্রসাদপুরে মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, গ্রীহরিদাস মিত্র ও গ্রীমতী বৈলা মিত্র গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ধর্মপুরের পথে গান্ধীজী আসগর আলি মাষ্টার নামে যে ভন্তলোকের বাড়ী গিয়াছিলেন সেই বাড়ীর একটি তের চৌদ্ধ বংসরের বালিকা গান্ধীজীকে একথানি পতা লেখেন। গান্ধীজী প্রসাদপুর হইতে সেই পত্তের উত্তর দেন। বালিকাটির পত্তে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া খোদার নিকট তাঁহার উদ্দেশ্তের সান্ধল্য কামনা করা হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী বাদলা ভাষায় ঐ চিঠির উত্তর দেন। গান্ধীজীর এই চিঠিখানি নিমে দেওয়া হইল :—

# কল্যাণীয়া কামরুরেসা—

তোমার পত্র পাইয়া স্থী হইলাম। কিন্তু এত প্রশংসা করিয়াছ কেন,
মা আমি তো সকলের মত একজন মান্ত্র। আমি অবিরত এই প্রার্থনাই
করি—ঈশ্বর-আলা তেরী নাম, সবকো সন্মতি দে ভগবান। ঈশ্বর তোমার
নাম হে ভগবান আপনি সকলকে শুভমতি দান করুন। আমার অন্তরের
এই প্রার্থনার সহিত তুমিও শীয় প্রার্থনা যোগ করিও।

শুভাশীর্বাদ ইতি— মোঃ কঃ গান্ধী।

উন্মুক্ত আকাশের নীচে এক মাঠে গান্ধীজীর সান্ধ্যপ্রধনা সভা হয়। প্রার্থনা সভায় প্রায় ২ হাজার লোক হয়। মুসলমানেরা পুব কম সংখ্যায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় শতাধিক স্ত্রীকোকও উপস্থিত ইইয়াছিলেন।

মেজর জোনারেল শাহনওয়াজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসওপ্ত, শ্রীযুক্ত কুমারক্তর জানা, শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এবং অভাভ বহু বিশিষ্ট বাজি এই দিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রীমতী বেলা মিত্র প্রার্থন। সভায় গান করেন।

গান্ধীজী তাহার প্রার্থনোত্তর ভাষণে প্রমধারা ও আহার্য্য সংগ্রহ সম্পর্কে বলেন, প্রত্যেকেই যদি স্বীয় পরিপ্রম দারা জীবিকানির্বাহ করে, জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে।

গান্ধীজী বলেন, ঝুকিদার ব্যবসায়ে যে অর্থোপার্জন হয়, তিনি তাহাকে সহপায়ে অর্জিত অর্থ মনে করেন না। কাহারও পক্ষে কু-অভ্যাস ত্যাগ করাও যে অসম্ভব, তাহাও তিনি মনে করেন না। অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনার কোন প্রয়োজন নাই। নিজের আহার্য্য সংগ্রহের জন্ম প্রত্যেকেই যদি শারীরিক পরিশ্রম করেন, কবি, ভারুণার এবং উকিল প্রভৃতি তাঁহাদের মনীষা মানবের সেবার কাজে লাগান, এই নিংসার্থ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ফলে তাঁহাদের সৃষ্টি আরও উন্নত হইবে।

গান্ধীজী বলেন তিনি খয়রাতি দান পছন্দ করেন না এবং বহু বৎসর ।
যাবং শ্রম ধারা জীবিকার্জন সম্পর্কে প্রচার করিতেছেন।

জিলা ম্যাজিট্রেট ও জামান সাহেব গান্ধীজীর সন্ধে সাক্ষাৎ করেন।
এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, তাঁহারা আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্যদানসম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। কচুরীপানা অপসার্থ,
রাস্তা মেরামত, পল্লী পুনর্গঠন প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা ইতিপুর্কেই স্থির
করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্ত কার্য্যের কিছু করিবেন, তাঁহারাই রেশন
পাইবেন। গান্ধীজী বলেন, তিনি এই পরিকল্পনা পছন্দ করেন। কিছু যেহেতু
তিনি বাস্তবম্থী আদর্শবাদী তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের অস্থবিধায় ফেলিতে
চান না। আশ্রয়প্রার্থীদের সন্মুখে নানা প্রকার কার্য্য থাকিবে। তাহাদিগকে
নোটশ দেওয়া হইবে যে, একমাসের মধ্যে বদি তাহারা ইহার মধ্যে কোন
একটি কার্য্য গ্রহণ না করে, অথবা অন্ত কোন প্রন্থণবোগ্য কাজের প্রস্তাব না
করে এবং শরীর সৃত্ব থাকা সন্ধেও যদি পরিশ্রম করিতে সন্মন্ত না হর,

আশ্র প্রার্থীদের তাঁহার। বলিয়া দিবেন যে, নোটশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাহাদের আর সাহায্য করা সম্ভব হইবে না।

তিনি আশ্রয়প্রার্থীদের ও বন্ধুবান্ধবদের গবর্ণমেণ্টের এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে বলেন। কোন শারীরিক পরিশ্রমনা করিয়া নিয়মিত খান্ত আশা করা যে কোন নাগরিকের পক্ষে অন্তায়।

লোকজনদের তিনি বাড়ীঘর ত্যাগ করিবার পরামর্শ দিবেন না। বে কোন অবস্থার মধ্যে যদি একজন হিন্দুও নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, ইহা তাঁহার নিকট ভাল মনে হয় এবং তিনি আশা করেন যে, মুসলমানগণ তাহার নিরাপস্তা রক্ষা করিবেন। সকলে নিজ নিজ মতে ভগবানের সেবা কঙ্গন ইহাই তিনি চান।

প্রসাদপুরে সান্ধ্য অমণের সময় গান্ধীজী অন্থরোধক্রমে একটি মুসলমান বাটীতে যান। বাটীর মালিক আবহল জবার হাজী গান্ধীজীকে আসন দিয়া বসিতে অন্থরোধ করেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি একটু হাটিতে চাহেন এবং এখন তাঁহার বসিতে ইচ্ছা করিতেছে না। কিন্তু হাজী সাহেব তাহাতে সম্ভুট্ট হইতে পারেন না। হাজীসাহেব বলেন যে, তিনি যখন তাঁহার বাটীতে আসিয়াছেন তখন সামান্ত সময়ের জন্তও তাঁহাকে বসিয়া যাইতেই হইবে। গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে আসন গ্রহণ করেন এবং বলেন, "এইবার হইয়াছে তো!" হাজী সাহেব সম্বতিস্কৃতক ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে থাকেন।

#### নন্দীগ্রাম

৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার গান্ধীজী নন্দীগ্রামে পৌছেন। প্রসাদপুর হইতে নন্দীগ্রামের দূরত্ব তিন মাইল। এই পথ ৮৫ মিনিটে অতিক্রম করিয়া ৮-৫৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী নন্দীগ্রামে পৌছেন। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ শ্রীষ্টে হরিদাস মিত্র এবং শ্রীমতী বেলা মিত্র গান্ধীজীর সহিত নন্দীগ্রামে যান। নন্দীগ্রাম হইতে প্রীযুক্ত যোগেশচক্র নাগ গান্ধীজীকে লইবার জন্ত প্রক্রাষে প্রসাদপুরে আসেন।

প্রসাদপুর হইতে নন্দীগ্রাম যাইবার পথে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবদেরও গান্ধীজীর কিছু কিছু মালপত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতে দেখা যায়। নন্দীগ্রাম,
বিজয়নগর ও হামচাদী প্রভৃতি গ্রামেও মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকদের গান্ধীজীর
আগমনে ব্যবস্থাপক কার্য্য দিতে যোগদান করিতে দেখা যায়।

নন্দীগ্রামে তুর্গতনিবাসে তখনও তুইশতাধিক আশ্রয়প্রার্থী ছিল। এই গ্রামে ৩০০০ হাজার হিন্দু ও ২০০০ মুসলমানের বাস। হিন্দুদের ভিতর, নাথ ও মংস্তজীবিই বেশী। মুসলমানেরা পূর্বে মাছ বেচিত না। এক্ষণে তাহা-রাও একাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কাপড়ও ব্নিতেছে তবে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

নন্দীগ্রামে শ্রীযুক্ত স্থরেক্সমোহন ঘোষ ও শ্রীযুক্তা লাবণ্য প্রভা দত্ত গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

প্রার্থনা সভায় খুব লোক হইয়াছিল। উপস্থিত স্ত্রীলোকদের হিসাক হইতে বাদ দিলে হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। কোন বন্ধু গান্ধীজীকে চারিটি প্রশ্ন করেন। উত্তরে গান্ধীজী বলেন, বয়কটের কথা আমি শুনিয়াছি এবং কোন কোন সভায় পূর্বে সে সম্বন্ধেও বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস,—একথা আমি জানি যে, এই বয়কট গোটা নোয়াখালির কথা নহে। খুব সম্ভব অল্প লোকই বয়কটের পক্ষে। বয়কট কতটা ব্যাপক জানি না। যতটাই হউক না কেন, একথা নিঃসংশয়ে বলিব যে তাহা একাস্ত অসকত। বয়কটে কাহারও ক্ষতি ছাড়া লাভ হইবে না—না যাহারা বয়কট করিবে তাহাদের, না যাহাদের বয়কট করা হইবে তাহাদের। একথা আজই বলিতেছি তাহা নহে, বিগত ষাট বংসর ধরিয়া আমি ইহা বলিয়া আসিতেছি। কিন্ধু একটা অবস্থায় বয়কটের কথা বাস্তব প্রশ্নে পরিণত হইতে পারে। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদিগকে শক্র মনে করে ও

ভাহাদিগকে নোয়াখালি হইতে বিভাড়িত করিতে চাহে তবেই সেই অবস্থার উদ্ভব হইবে। তবে তাহা হইবে যুদ্ধ ঘোষনারই সামিল। ভারতবাসী মাত্রেই অতি জঘস্ত বোধে ঘুণায় তাহা হইতে দ্রে থাকিবে। বিচ্ছিন্ন বয়কট প্রচেষ্টার উদ্ভরে হিন্দুদের আমি জমি পতিত রাখিতে বলি, যেমন রাখে অট্রেলিয়ার অধিবাসীরা। যে পরিমাণ জমি নিজেরা চাষ আবাদ করিতে পারিবে তদতিরিক্ত জমি তাহারা বেচিয়া ফেলিতেও পারে। নিজ চেষ্টায় যতটা জমি চাষ করা যায় তাহার অতিরিক্ত জমি না রাখাই সর্কোত্তম পথ। তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া চাই ও তদন্ত্যায়ী চেষ্টা করা চাই।

### ভয় পরিহার

নোয়াথালিতে তিন মাস আছি। তাহা বৃথা যায় নাই একথা মনে করিতে আমার ভাল লাগে। পরে কি হইবে জানি না, এখন তো দেখিতেছি হিন্দুরা ভয় অনেকটা পরিহার করিয়াছেন।

তৃতীয় প্রশ্নের উদ্ভরে গান্ধীজী বলেন—নোয়াথালিতে কিছু সংখ্যক শান্তিকামী মৃসলমান আছেন, প্রশ্ন কর্ত্তা একথা স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত। হুই ত্রাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে কিনা, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া এই কথাই মাত্র বলিব যে, শান্তিকামী মৃসলমান আছেন, না থাকিলে তো এন্থান নরক হইত। উপরে হিন্দের কথায় যাহা বলিয়াছি শান্তিকামী মৃসলমানদের সম্বন্ধে তাহাই বলি—তাহারা ভয় পরিহার করিয়াছেন। মৃসলমান বন্ধ্রাই নিশ্চিত বলিতে পারেন আমার এই কথা সত্য কিনা। কিছু আমার তো ধারণা ক্তিপয় মৃসলমান বন্ধ্র মনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উদাহরণ স্বন্ধপ ভাটিয়াল প্রের একজন মৃসলমানের কথা বলিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মন্দির তাহারা ভালিয়াছেন, ভবিশ্বতে মন্দির আক্রান্ত হইলে জীবন দিয়া তাহ। রক্ষা করিবেন। পরিক্রমায় অমুরূপ আশাপ্রদ অপর উদাহরণও দেখিয়াছি।

অন্ত প্রধার উত্তরে গান্ধী জাঁ বলেন — আমার চরিত্র যদি নিম্বান হয়, মনে মুথে যদি আমি এক হই, তাহা হইলে আমার কাজের ফল ফলিবেই। আমার মৃত্যুতেও তাহার কয় হইবে না। কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সার্ক্ষণ জনীন জীবনে একই রূপ নিখুত ও পবিত্র হঁওয়া চাই। সেবার প্রেরণায় যদি তাহারা কাজে লিপ্ত হইয়া থাকেন, দেহ মনে যদি তাঁহারা পবিত্র হন, আমার নামের আকর্ষণে যদি তাঁহারা আরুষ্ট না হইয়া থাকেন তবে আমার সহক্ষীদের সমবেত প্রায়শ্ভিত্ত সময়ে ফলপ্রস্থ হইবেই হইবে। ক্ষীর মৃত্যুর পাথে তাহার ভালকাজ ধৃইয়া মৃছিয়া য়ায় এইরূপ অন্ধ সংস্কার আমি কথনও মনে স্থান দিই নাই। পক্ষান্তরে, সত্যিকার খাটিকাজের ফল ক্মীর মৃত্যুর পর চিরকাল অমর হইয়া থাকে।

#### বিজয়নগর

নই ফেব্রুয়ারী রবিবার গান্ধীজী বিজয়নগরে পৌছেন। বিজয়নগরে গান্ধীজী তুইদিন অবস্থান করেন।

নন্দীগ্রাম হইতে বিজয়নগরের পথ দীর্ঘ ছিল। অস্থান সাড়ে তিন মাইল হইবে। গান্ধীজীর যাইতে দেড় ঘণ্টা লাগে। পথে একটি বাটীতে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করা হয়। এইদিন অপরাক্ষে কয়েকজন ম্সলমান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করেন।

বিজয়নগরে গান্ধীজী ও অপর সকলের বেশ সস্তোষজনক ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিজয়নগরে মহিলা কর্মিগণ গান্ধীজীকে জানান যে, তাঁহারা স্থানীয়
মুসলমান বাটীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে মিশিভেছেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা এই
যে, গ্রই সম্প্রদায়ের মধ্যে এত অবিশাস রহিয়াছে যে, ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ
বড়ই কঠিন। মহিলা কর্মী শ্রীষ্ক্রা অশোকা গুপ্তা বিজয়নগরে গান্ধীজীর
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নারী কর্মীদের সম্পর্কে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন।
এই গ্রামে একজন স্থানীয় লোক গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন যে, বিগত

হান্দামায় হিন্দুদের লান্ধল গৰু প্রভৃতি দুর্ষ্টিত হইয়াছে। অন্তদিকে মুসলমানেরা হিন্দুর চাষ আবাদ করিতে নারাজ্ঞ হওয়ার ফলে হিন্দুরা লঙ্কা ও সরিষার ফসল হারাইয়াছে। বোরো ও আউস বোনার সময় হইয়াছে। হিন্দুদের না আছে লান্ধল না আছে চাষ করিবার লোক। উপায় কি ?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন, "ইহা সভ্য হইলে অত্যন্ত তৃ:থের কথা। এতটুকু জমি অনাবাদী পড়িয়া না থাকে তাহা দেখা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তরা। খান্তশক্তর জমি গবর্ণমেন্ট অনাবাদী পড়িয়া থাকিতে দিতে পারেন না। এ বিষয়ে জমির মালিকের মাথাব্যথা হইতে গবর্ণমেন্টের মাথাব্যথা অনেক বেশী, অন্ততঃ হওয়া চাই; স্থতরাং এ বিষয়ে জমির মালিক গবর্ণমেন্টের সাহায্য চাহিবে। আর গবর্ণমেন্টের স্পষ্ট কর্ত্তব্য হইতেছে যে, ঐ সব জমি চাষের স্বব্যবস্থা করিয়া দেওয়া। কোন জমি হিন্দুর আর কোন জমি মুসলমানের সে কথা ঠেলিয়া ফেলিরা চাষ আবাদের অত্যাবশুক কাজে মুসলমানদের লাগান গবর্ণমেন্টের দায়। ক্ষেত্মজুর শ্রায্য মজুরী পায় কিনা তাহা তো সরকার দেখিবেনই।

বিজয়নগরে গান্ধীজীর প্রথমদিনের প্রার্থনা সভা গান্ধীজীর বাসস্থান হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে ধোপাপাড়ায় ঠিক করা হইয়াছিল। ধোপারা জানাইয়াছিল যে, ঐ পাড়ায় গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা না করা হইলে তাহারা সত্যাগ্রহ করিবে। বিতীয় দিনের প্রার্থনা সভা গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটে একটি মাজাসা সংলগ্ন প্রান্ধনে হয়। প্রথম দিনের প্রার্থনা সভায় খুব লোক হয়। মুসমানের সংখ্যাও অন্ততপক্ষে শতকরা ৩০ জন ছিল।

গান্ধীজী প্রথম দিনের প্রার্থনা সভায় কর্মীদের কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন:—দেখা গিয়াছে কিছুদিন কাজ করিবার পর কর্মীর। প্রভূত্ব প্রয়াসী হইয়া উঠে। তাহার সহকর্মীরা এইরূপ প্রভূত্প্রয়াসী কর্মীকে কিভাবে সংযত রাথিবে? অফ্ল কথায় সংস্থার গণতান্ত্রিক রূপ কিভাবে বজায় রাখা যায় ? প্রভুত্তপ্রাদী কর্মীর সহিত অসহযোগ করা যাইবে না, কেন্না ভাহাতে সংস্থার হানি হইবে।

উত্তর:—ইহা প্রশ্ন কর্ত্তারই কেবল অভিজ্ঞত। নহে। প্রায় সর্ব্বত্তই এইরপ দেখা যায়। প্রভূত্পয়াস মাত্রের রক্তে মাংসে, আর সাধারণতঃ কর্মীর মৃত্যুতেই তাহার শেষ হয়, তংপুর্বেনহে। প্রভূত্বপ্রয়াসী সহকর্মীকে সংযত রাখা সহজ কাজ নহে। কারণ তাহার। নিজেরাও প্রায়ই এই হর্বলতা হইতে মুক্ত নহে। যতক্ষণ ষোলআনা গণতন্ত্ৰসম্মত কোন সংস্থা চাক্ষ্য প্রত্যক্ষ না করিতে পাইতেছি ততদিন পূর্ণ গণতান্ত্রিক সংস্থার রূপ যে কি তাহা আমরা নি:সংশয়ে বলিতে অক্ষম। নিখুঁত গণতম্ব নিখুঁত অহিংসার ভিত্তিতেই কেবল সম্ভব। প্রশ্নকর্তা যদি হিংসামূলক অসহযোগের (সর্বত্ত না হইলেও, প্রায়ই তো হিংসামূলক) কথা বলিতেন, তবে বলিতাম যে তাঁহার প্রশ্নট ঠিকই হইয়াছে। অহিংস অসহযোগের রূপ থে কি তাহা আমি জানি। অহিংস অসহযোগের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, ভাল উদ্দেশ্যে অসহ-যোগ করিলে তাহা কথনও বিফল হয় না। আর তাহাতে সংস্থারও কোন ক্ষতি হয় না। প্রশ্নকর্তা যে অসহযোগের কথা বলিয়াছেন, খুব ভালোর দিক হইতে দেখিলে তে। তাহা প্রচ্ছন্ন বই কিছুই নহে। বার্থ অসহযোগের দৃষ্টাস্ত হরিজন ও ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্তে বহু মিলিবে। উহাদের ব্যর্থতার মূলে হুইটি মারাত্মক ক্রটী বিভামান, হয় তাহা ছিল অংশতঃ অহিংসামূলক নয়তো একেবারেই হিংসামূলক। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, যাহারা অপরের বিরুদ্ধে প্রভূষপ্রয়াসের অভিযোগ করে, ভাহারা নিজেরাও সেই লোষে কম লোষী নহে। এরূপ ক্ষেত্রে লোষ নির্ণয় করা হুরুহ। একগণ্ডা ও চারের ব্যবধান নির্ণয় চেষ্টার মতই তাহা নিরর্থক।

প্রশ্ন:—এমন গ্রাম দেখি না যেখানে দলাদলি, বাদ-বিদয়াদ নাই। এমতা-বস্থায় স্থানীয় লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে গেলেই ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ক্ষমতা হস্তগত করিবার গ্রাম্য নীতির আবর্ত্তে পড়িতে হয়। এই অবাস্থনীয় অবস্থার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি ? গ্রামের দলাদলি হইতে দূরে থাকিয়া বাহিরের কন্মীর দারা কাজ করিতে চেষ্টা করিব কি ?

উত্তর:-ভারতবর্ষের ইহা খুবই হুর্ভাগ্য। শহরের দলাদলি ও বাদ-বিসম্বাদ হইতে পল্লী অঞ্চলও মুক্ত নহে। গামবাদীর শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য নাই, নি**জ ক্ষম**তা প্রতিপত্তি কি করিলে বৃদ্ধি হইবে, সেই দিকেই দৃষ্টি। এরপ কাজে গ্রামের সাহায্য হয় না, তাহা হয় পথের বাধা। ফলাফলের কথা না ভাবিয়া যতদুর সম্ভব গ্রামের লোকের সহায়তাই কাজ করিতে হইবে। ক্রমীর মনে যদি ক্ষমতা হস্তগত করিবার লোভ না থাকে তবে, কাজ ঠিকই চলিবে। একথা আমাদের সতত মনে রাখিতে হইবে যে, দেশের মেরুদগু-স্বরূপ গ্রামকে উপেক্ষা করার অমার্জনীয় দোষে সহরের শিক্ষিত নর-নারীরাই দোষী। সে কথা মনে রাখিলে আমরা কথনও ধৈর্যাহারা হইব না। এমন গ্রাম আমি দেখি নাই, যেখানে এক স্বনও নিষ্ঠাবান কল্মী নাই। এরপ কর্মীর সন্ধান যে আমরা পাই না, তাহার কারণ গ্রামে যোগ্য লোক থাকিতে পারে, একথা আমরা মনে আনিনা; অনেক সময় অহমিকা হইতে আমাদের দূরে থাকিতে হইবে। এদল, ওদল কোন मनहें आभारमत कार्छ नारे। याराता आभारमत यथार्थ मरायुका कतिरत. তাহাদের সহায়তা আমরা লইব। এই ভাবে চলিলেই গ্রাম্য রাজনীতি হইতে আমরা দূরে থাকিতে পারিব। গ্রামবাদীদের উপেক্ষা করিয়া চলিলে মারাত্মক তুল করা হইবে। সেম্বলে নিফলতা অনিবার্যা। একথা জানি বলিয়া এক গ্রামে একাধিক কন্মীকে আমি বসিতে দেই নাই। অবশ্র এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। অবাঙ্গালী কন্মীর সহিত একজন বাঙ্গালী কৰ্মীকে দোভাষী রূপে দেওয়া হইয়াছে। যতদূর দেখিতেছি এই নীতিতে কাজ করার ফল ভালই হইতেছে। অতএব আপনার কথায় আমি কান দিব না। পক্ষাস্তরে একথাও আমি বলিধ যে, কোন কিছু ভাল করিয়া পরীকা করার পূর্বেই সাত তাড়াতাড়ি আমরা চ্ড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া বিদ। ইহা আমাদের একটা বদাভ্যাদে পরিণত হইয়াছে। গ্রামের কর্মী পাওয়া যায় না। বহিরাগত কর্মী চলিয়া গেলেই ভাহার আরদ্ধ কার্য্য থতম হইয়া যায়। এইরপ অপবাদ দেওয়া অক্সায়। তুই এক বছর কাজ করার পরেও বদি স্থানীয় লোকের সহায়তা পাওয়া না যায়, তাহা হইলেও নিশ্চিত রূপে বলা যাইবে না যে গ্রামের লোকের দারা কাজ করান যায় না বরং তাহার উন্টাই সত্য। প্রধান কর্মীর প্রতি আমার স্পষ্ট উপদেশ এই যে, বাহিরের কোন কর্মী সঙ্গে থাকিলে তাহাকে সরাইয়া দিন। বৃদ্ধি-বিবেচনাপ্র্বক নির্ভীক ভাবে একাই কাজ করিয়া যান। অক্বতকার্য্য যদি না হন তবে বৃঝিবেন আপনি কাজের লোক আছেন। অক্ত কাহাকেও দোষী করিবেন না।

প্রশ্ন:—নোয়াখালির বিধ্বস্ত অঞ্চলে থাদি কার্য্য প্রবর্ত্তনের কথা উঠিয়াছে। এই কার্য্য বাহির হইতে চরখার কার্য্যে কুশলী লোক আনিয়া বাহিরের অর্থে আরম্ভ করা উচিত হইবে, অথবা স্থানীয় লোকের দ্বারা স্থানীয় অর্থে ধীরে গড়িয়া তোলা ঠিক হইবে ?

উত্তর:—আপনি যেমন বলিয়াছেন, দে কথার প্নরার্ত্তি করিয়া আপনার প্রশ্নের জবাব দিতেছি। স্থানীয় লোকের আর্থ ধীরে ধীরে খাদি কার্য্যের স্বটা বনিয়াদ গড়িয়া ভুলুন। তবে স্তা কাটা বলিতে আমি যাহা বুঝি তাহার সম্যক জ্ঞান ও কৌশল আপনার থাকা চাই। সেথানে ক্রাট থাকিলে চলিবে না। স্তা কাটার মর্মকথা যে কি তাহা জানিবার আগ্রহ থাকিলে, হরিজনের পৃষ্ঠা হইতে তাহা আপনি নিঃসন্দেহে খুঁজিয়া লইবেন।

বিজয়নগরে থাকাকালীন দ্বিতীয় দিন সকালে গান্ধীজীর পার্শবর্তী গ্রাম গোপীনাথপুরে ফজপুল করিম চৌধুরী নামে এক মুসলমান অধিবাসীর বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল। পথ ছিল দুরের। গান্ধীজীকে যতথানি দুরম্বের কথা বলা হইয়াছিল সেই বাটীর দূরত্ব তাহা অপেকা অনেক বেশী ছিল। প্রায় ৪৫ মিনিট পথ চলিবার পর গান্ধীজী একটু পরিশ্রান্ত মনে করেন। তিনি দ্রজের কথা আবার জানিতে চাহেন। স্থানীয় একজন[লোক বলেন যে, গন্তব্য- স্থানে পৌছিতে এখনও ১৫ মিনিট লাগিবে। গান্ধীজীর সেদিন মৌনদিবস ছিল গান্ধীজী লিখিয়া জানান যে, তাঁহাকে যে এতখানি পথ চলিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে তাঁহাকে ঠিকভাবে জানান হয় নাই। তিনি বলেন, আমাকে বিদি অসাড় হইয়া পড়িয়া যাইতে নাহয় তাহা হইলে আমার আর অগ্রসর হওয়া চলে না। এই বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসেন। তাঁহার বাসন্থানে ফিরিতে পূরা ১ ঘণী ২০ মিনিট সময় লাগে। তিনি বলেন যে, এতটা পথ চলা তাঁহার শক্তির অতীত এবং ভবিশ্বতে যখন তাঁহাকে কেহ কোথাও যাইতে নিমন্ত্রণ করিবেন তাহার পূর্ব্বে সহজে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া যেন দেখিয়া লওয়া হয় যে, কতটা সময় লাগিবে।

গান্ধীজী গোপীনাথপুরের হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের নিকট না ষাইতে পারায় ক্রটি স্বীকার করেন এবং প্রার্থনা সভায় ইহাও বলেন যে, গোপীনাথপুরের অধিবাসীদেরও নোয়াখালির অধিবাসীর নিকট ক্রট স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা তাঁহাদের কথা ঠিক ঠিক বলেন নাই।

দ্বিতীয় দিন বিজয়নগরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী কয়েকজন মুসলমান বন্ধুর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রখ:—আপনি বলিয়াছেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যতদিন পূর্ণ শান্তি ও লাত্ভাব প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন আপনি এথানে থাকিবেন এবং প্রয়োজন হইলে আপনি মৃত্যুবরণ করিবেন। কিন্তু এথানে আপনার এতদিনের অবস্থানে ভারতবাদীর তথা জগতবাদীর দৃষ্টি অযথাই নোয়াখালির প্রতি নিবন্ধ হইবে না কি ? আর তাহার ফলে এ কথাই লোকের মনে হইবে না কি যে এখানে এখনও অরাজকতা চলিতেছে ? ম্সলমানেরা যদিও শীঘ্র এখানে ভেমন কিছু করে নাই।

উত্তর:— "এখানে আমার অবস্থানের ফলে কোন নিরপেক্ষ লোকের মনে

এরপ অমৃলক ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে না। আমি এখানে আপনাদের বন্ধ্ ও সেবক হিলাবেই আসিয়া ছি। হাঁ—আমি তো বলিয়াছি যে, নোয়াখালি সোনার দেশ এবং হিন্দু মৃদলমান মিলিয়া মিশিয়া বন্ধুর মত থাকিলে, নোয়াখালি স্বর্গ হইবে। আমার এখানে অবস্থান হেতু এই কথা অবস্থাই দ্র দ্রান্তরে প্রচলিত হইয়াছে। কে জানে পরিশেষে আমি অক্তকার্য্য হইব কি না এবং লোকে বলিবে কি না যে অহিংসার প্রায় কিছুই আমি জানি না। ইহা ছাড়া এখানে আমি থাকিবই বা কেন ? হিন্দু মৃদলমান যথার্থ বন্ধু ভাবে বাস করিতেছে দেখিতে পাইলেই আমি চলিয়া যাইব। কিন্তু ত্থের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যে সকল সংবাদ আজও আমি পাইতেছি তাহা হিন্দু মুদলমানের এরপ মধুর সম্পর্কের সংবাদ নহে।

প্রশ্ন:—মৃসলমানদের কাছ হইতে হিন্দুদের এখন আর কোন ভয়
নাই, মৃসলমানেরা এই আশ্বাস দেওয়া সত্তেও এবং যেখানে যেখানে হিন্দুরা
ফিরিয়া আসিয়াছে তথায় মৃসলমানেরা তাহাদের কথা মত কাজ করা সত্তেও
হিন্দুরা ফিরিতেছে না। ইহা হইতে এ কথাই কি মনে হয় না য়ে, খামকাই
হিন্দুরা দূরে থাকিয়া দেখাইতে চাহে যে এখানে এখনও অশান্তির শেষ
হয় নাই ?

উত্তর:—থামথা তুই একজন হিন্দু ঘর ত্যার ছাড়িয়া অন্য স্থানে থাকিতে পারে। কিন্তু বছর সম্পর্কে একথা বলা চলিবে না। সম্পত কারণ ছাড়া কেহই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া নির্কাসনে থাকিতে চাহে না। কে কোথায় আছে তাহা আমি জানি না কিন্তু ইহা জানি যে ভয়ে ও অনাহারে মাথা ও জিবার স্থান নাই বলিয়া তাহারা অন্যত্র আছে। সে যাহাই হউক সরকারী কর্মচারীরা আমাকে বলিয়াছেন যে, লোকে আশামুরূপ ফিরিয়া আদিতেছে। উহা অপেকা অধিক সংখ্যায় আদিতে পাকিলে তাঁহারা তাল সামলাইতে পারিবেন না। প্রত্যক্ষ যাহা দেখা যাইতেছে তাহা উপেকা করিয়া প্রমাণ-সাপেক পোঁচালো সিদ্ধান্ত করা কাজের কথা নয়। তবে এমনটা যদি হয় বে,

কাহারও প্ররোচনায় তাহারা বাড়ী ফিরিয়া আদিতে ছে না, তো প্ররোচকের দত্তের ব্যবস্থা আইনই করিবে। ফলে বৃক্ষের পরিচয়। ভিটাবাড়ী ছাড়া হিন্দুরা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আহক, বেশীর ভাগ মুসলমানের ইহাই যদি মনের কথা হয় তাহা হইলে হিন্দুরা থুশি মনেই ফিরিয়া আসিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্বর্জা যে রূপ স্থানর কথা বলিয়াছেন, আসলে ব্যাপারটা তাহা নহে।

প্রশ্ন: — স্বলমান প্রধান প্রদেশে ম্বলমানেরা এবং হিন্দু প্রধান প্রদেশে হিন্দুরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিবে ইহাই পাকিস্থানের কথা। তবে ইহাতে কংগ্রেদের আপত্তি কেন?

উত্তর:—উত্তর সোজা। পাকিস্থান বলিতে মুসলমান প্রধান প্রদেশে যদি কেবল মাত্র মুসলমানদের ও হিন্দু প্রধান প্রদেশে কেবল মাত্র হিন্দুদেরই স্বাধীনতা বুঝায় তো তাহা কখনই গ্রাহ্ম হইতে পারে না। স্থেবে বিষয় কোন মুসলমান নেতা, সর্ব্বোপরি কায়েদ-ই আজাম কখনই পাকিস্থানের এইরূপ অর্থ করেন নাই। বিহারে হিন্দুরা স্বাধীন আর মুসলমানেরা হিন্দুদের দাস হইবে কেন? অথবা মুসলমানেরা বাংলার বাদশাহ এবং হিন্দুরা মুসল-মানের নফর এরূপই বা হইবে কেন?

প্রশ্ন ঃ—সর্ব্বেই যে গোলমাল তাহার মূলে রহিয়াছে কংগ্রেদ লীগ বিরোধ। কংগ্রেদ লীগ বিরোধের অবসান না হইলেও কি এখানে কখনও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? আর যদিই বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তো তবে তাহা কতদিন স্থায়ী হইবে?

উত্তর:—আমি স্বীকার করি যে, কংগ্রেস লীগ বিরোধ চলিতে থাকিলে হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থায়ী হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্তেও আমি আশা করি যে, সময় থাকিতে নোয়াখালির হিন্দু মুসলমান আপনার। পরম্পরের প্রকৃত বন্ধুর মত চলিবেন, এবং কংগ্রেস লীগ বিরোধ থাকা সত্তেও আপনার। বন্ধু ভাবে বাস করিতে পারেন সেই দৃষ্টান্ত আপনার। ভারতবাসীর কাছে বিশেষ করিয়া কংগ্রেস লীগের কাছে ধরিবেন। এ উদ্দেশ্রেই আমি এধানে আনিয়াছি। পূর্ণ অহিংসার পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইতে চাই। আমার অহিংসায় যদি খুঁত না থাকে তবে আমার ঈপ্সিত বন্ধু প্রতিষ্ঠিত হইবেই। এক্য যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে তাহা আমার ক্রটির জন্মই হইবে না। কিছা অহিংসার পরাজয় কথনও হয় না, তাইতো আমি বলিয়াছি—হয় অভিষ্ঠ লাভ নয়তো সেই চেষ্টায় নোয়াখালিতে জীবন যাপন করিব। আমার এই সাধনায় প্রাক্তাকে সহায় হইতে আবাহন করিতেছি।

### হামচাঁদী

১০ই কেব্ৰুয়ারী মঞ্চলবার গান্ধীজী হামটাদীতে আদেন। হামটাদীতে হিন্দুদের বাস থুব কম। যে বাড়ীতে গান্ধীজী থাকেন উহা একটি ধ্বংসাবশেষ। অনেক বড় বড় ঘর পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। একটা পাকা ঘরের এক অংশ দাঁড়াইয়া আছে। দরজা জানালাগুলি পুড়িয়া গিয়াছে। সেই অংশেই গান্ধীজী থাকেন। গান্ধীজী গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণকালে পোড়া বাটীতে পোড়া ঘরে সেই প্রথম থাকিলেন।

বিজয়নগর হইতে হামটাদী আসার পথে তাঁহাকে প্রধানতঃ মুসলমান অধাষিত গ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কতিপয় হ্রক্ত গান্ধীজীর পরিক্রমা পথ আবর্জনাপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

অবশ্য অগ্রগামী কন্মাদিল পূর্বেই পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন।
হামটাদী আসার পথে গান্ধীজী একমাত্র শশিভূষণ সাহার গৃহে কিছুক্ষণ
অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই গৃহটি সম্পূর্ণ ভশ্মীভূত হইয়াছে এবং বাড়ীর
কোন কোন লোক তথন সবেমাত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

হামটাদীতে আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলা হইতে আগত এক মণিপুরী প্রতিনিধিদল গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে অভিযোগ করেন, তাঁহার প্রার্থনাস্ত ভাষণে মহাত্মা গান্ধী উহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ৪৫বং সর পূর্বে লগুনে অধ্যয়নকালে তিনি মণিপুরীদের বীরত্ব কাহিনী শুনিতে পান। মণিপুরী প্রতিনিধিদল তাঁহার নিকট অন্থোগ করেন যে, আসামের বর্ণহিন্দ্রা মণিপুরীদের নিজেদের অংশস্বরূপ বিবেচনা করিলেও তাহাদের স্বার্থের প্রতি অবহিত নহে; মণিপুরীদের একটি পৃথক ভাষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য আছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। প্রতিনিধিদল আরও অন্থযোগ করিয়াছেন যে, অসমীয়া বর্ণহিন্দ্রা তাহাদের মধ্যে মণিপুরীদের উপস্থিতি শুধু সংখ্যাবৃদ্ধির স্থোগ হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু তাহারা মণিপুরীদের স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত নয়। এরপ অবস্থায় তাহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্ম কোনরূপ ব্যবস্থা উচিত বলিয়া তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী বলেন যে, হিন্দু ধর্মকে টিকিয়া থাকিতে হইলে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রয়োজন। বর্ণহিন্দু বলিতে যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীকে মাত্র বুঝায় তাহা হইলে উহারা নগণ্য সংখ্যালঘু মাত্র। বৃটিশ শক্তির:অপসারণ ঘটবার এবং স্বাধীনতা অজ্জিত হইবার পর উচ্চবর্ণের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি আশা করেন যে, সর্ব্বপ্রকার অসাম্য অতীতের কাহিনীতে পরিণত হইবে। সেরূপ অবস্থায়, নির্য্যাতিতগণ নিজেদের আত্মশক্তি ফিরিয়া পাইবে।

হামটাদীতে গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন:—আপনি নরনারী সকলকেই পরিশ্রম করিতে বলিয়াছেন। নিজে যতটা জমি কেই চাষ করিতে পারে তাহার অধিক জমি কাহারও রাখা উচিত নহে, একথাও বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় তাহা কি সম্ভব?

উত্তর:—আমি স্বীকার করি যে আমি এরপ পরামর্শ দিয়াছি, আর এখনও দিতেছি। আদর্শ সমাজে যেরপে ব্যবস্থা হওয়া উচিত আমি ভাহাই বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে তো আমার এইরপ পরামর্শ দায়ে ঠেকিয়া ভাল হওয়ার পরামর্শ। একথা যে বলিতেছি তাহার কারণ, থবর পাইভেছি যে, যাহারা সাধারণতঃ জমি চাষ করিত সেই মুসলমানেরা আজ জমি চাষ করিতে নারাজ। ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং বৃদ্ধ এবং অসমর্থদের প্রশ্ন ওঠা উচিত নহে, ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে পারিবে। থাকিল বৃদ্ধ ও অসমর্থদের কথা। যে লোক খুসীমনে কাজ করিবে তাহার বাড়ীর বৃদ্ধ ও অসমর্থদের কথা। যে লোক খুসীমনে কাজ করিবে তাহার বাড়ীর বৃদ্ধ ও অসমর্থদের শাক অনাহারে মরিবে না। ছেলেমেয়ের শিক্ষা এবং অসমর্থদের ভরণপোষণের দায় নরকারের বহন করা উচিত একথা তো আমি বলিই। মনে রাখিবেন জমির মালিককে বিনা মূল্যে জমি ছাড়িয়া দিতে আমি বলি নাই; উচিত মূল্যে তাঁহার জমি বিক্রয় করিবেন। উচিত মূল্য না পাইলে বিক্রয় না করিয়া জমি তাঁহারা পতিত ফেলিয়া রাখিবেন। তাহাতে ক্ষতির কথা নাই।

প্রশ্ন:—ব্যবস্থাপক সভায় বর্গাদার বিল নামে একটি বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছে। উহা পাশ হইলে জমির মালিক অর্দ্ধেক স্থলে এক তৃতীয়াংশ ক্ষল পাইবে। পূর্ব্ববংসর যাহাদের বর্গা দেওয়া হইয়াছে, এবারও ভাহাদের বর্গা দেওয়া হইলে দেই জমি ১৯৪৯ সন পর্যন্ত সেই বর্গাদারের হাতেই থাকিবে। চর অঞ্চলের হিন্দুরা নিজেরাই জমি চাষ করিয়া থাকে। দাঙ্গার সময় বাড়ী ছাড়িয়া আদিবার কালে মুসলমানদের তাহারা জমি বর্গা দিয়া আদিয়াছিল। এক্ষনে সে সব জমিতে ফ্সল রহিয়াছে জ্নমাসের পূর্ব্বে তাহা উঠিবে না। স্কতরাং এ বংসরও সে সকল জমি মুসলমানের হাতেই থাকিয়া যাইতেছে। স্কতরাং অন্ততঃ আগামী তিন বংসরের জন্ম চরেরজমি হিন্দুদের হাত ছাড়া হইয়া যাইবে।

হিন্দুরা এখন চরে ফিরিয়া যাইতেছে। আইনের কারসাজিতে তো ভাহারা নিজ নিজ চাষ করিতে না পারিয়া বেকার হইয়া যাইবে, ইহার প্রতিকার কি?

উত্তর: — যম না আসিতেই যমের ভয়ে অথব্র হওয়া কোন কাজের কথা নহে। বিলটা পাশ হইয়া গেলে না কথা। সে যাহাই হউক অর্দ্ধেক স্থলে ফসলের এক তৃতীয়াংশের প্রস্তাবে জমির মালিকের রাজী হওয়া উচিত। আদ্র ভবিশ্বতে রাষ্ট্রই সব জমির মালিক হইবে, অথবা ঘে চাম আবাদ করিবে জমি তাহারই হইবে। এই প্রশ্নটাকে সাম্প্রামিক রপ্ দিলে ভুল করা হইবে। হইতে পারে নোয়াথালির বেশীর ভাগ জমি হিন্দুর। আইন যদি ভাল হয় তবে আপত্তির কিছুই থাকিতে পারে না; ক্ষতি তাহাতে যাহারই হউক না কেন? বর্গাদারকৈ জমি দিতেই হইবে কিনা সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। বিলের অসড়াটা আমার দেখিতে হইবে। শুনিতেছি মুসলমানেরা জমি বেদখল করিয়া বিসয়াছে। সত্য কিনা জানি না। সত্য হইলে বলিব যে তাহা তাহাদের অস্তায় জবরদন্তি। লোকায়জ কোন গবর্গমেণ্টেই এরপ বে-দখলির প্রশ্রেষ দিতে পারে না। দালার দক্ষণ পরিত্যক্ত অমির চাষ আবাদ মুসলমানেরা করিয়া থাকে তো চাষ আবাদের মজুরী তাহারা পাইতে পারে, তাহার বেশী কিছু নহে। বস্ততঃ প্রতিবেশীর বিপদের সময় যদি ভাহারা প্রতিবেশীর জমি চাষ করিয়া থাকে, তবে তাহা প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর যাহা কর্ত্বয় তাহাই করিয়াছে। তাহার জন্ম মজুরীও তাহারা চাহিতে পারে না। জমি দখল করিয়াছে এরপ প্রমাণ থাকিলে, প্রতিকারের জন্ম তাহা সরকারকে জানাইতে হইবে।

প্রশ্ন:—শিল্পীদের শিল্পে পুন: প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম সাহায্য দেওয়া হইতেছে। শুনা যাইতেছে যে প্রায় আরও একমাস কাল তাহাদের রেশন দেওয়া হইবে। কিন্তু চাষীদের ক্লমি-ঋণের অতিরিক্ত কিছু দেওয়া হইবেনা? তাহাও শতকরা ৬০০ টাকা স্কদে। আগামী ফসল না উঠ। পর্যান্ত রেশন দেওয়া না হইলে তাহাদের অনাহারে থাকিতে হইবে। চাষীদের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় মনে হইতেছে। তাহাদের জন্ম কি ব্যবস্থা?

উত্তর:—শিল্পে পুন: প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পীদের টাকা দেওয়া হইবে, আর হওয়াও উচিত তাহাই। জমির মালিক চাষী তেমন সাহায্য পাইবে না। আমার মনে হয় বিনা হুদে ও সহজে দেয় কিন্তিবন্দিতে তাহাদের টাকা দেওয়া উচিত। চাষীদের ঘর বাড়ী পোড়া গিয়া থাকিলে আলাদা করিয়া টাকা দিতে হইবে। রাজকর্মচারীদের সহিত কথাবার্ত্তায় আমার ধারণা জিমিয়াছিল যে চাষীদের বিনা হুদে বা নাম মাত্র হুদে ( যথা একশতে চারি আনা হুদে ) টাকা ধার দেওয়া হইবে। একথাও আমি ভাবি নাই যে হঠাৎ রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের অনাহারে মরিতে হইবে। উড়ো কথায় কান না দেওয়াই ভাল। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি তাহা কিন্ধ ইহার বিপরীত।

#### কাফিলাতলী

১২ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী কাফিলাতলীতে পৌছেন। হামটাদী হইতে কাফিলাতলী যাইবার পথে গান্ধীজী রেড-ক্রেশ সোসাইটির সেবাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। রেডক্রশ সোসাইটি নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ফ্রেপ্ডস সার্ভিস ইউনিট ও এমেরিকান মিউনোয়াইট সেন্ট্রাল কমিটির সহযোগিতায় সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

কাফিলাতলীতে প্রার্থনাসভার কাজে একজন মুসলিম লীগ স্থাশনাল গার্ডের কর্মীকেও যোগদান করিতে দেখা যায়। প্রার্থনাসভায় বহু সংখ্যক মুসলমান ছেলেমেয়েদের আসিতে দেখা যায়। এত মুসলমান মেয়েদের আর কোনদিন প্রার্থনাসভায় আসিতে দেখা যায় নাই। তাহাদের ৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে বয়স হইবে। অধিক সংখ্যায় মুসলমান ছেলে মেয়েদের সভায় যোগদান করা হইতে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, তাহাদের অভিভাবকগণের বাধা ক্রমেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল। গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর লমণের প্রথম পর্য্যায় এমন কি বিতীয় পর্যায়ের মাঝামাঝি সময় পর্যান্তও কোন মুসলমান মেয়েদের সভায় আসিতে দেখা যায় নাই। কোন কোনদিন ২।১ জনকে আসিতে দেখা যাইত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মুসলমান গ্রামবাসীরা ক্রমেই উপলন্ধি করিতেছিলেন যে, গান্ধীজী তাহাদের কল্যাণসাধনের জক্সই আসিয়াছেন, তাহাদের কোন ক্রতি

তাঁহার দারা কথনই হইতে পারে না। যতই তাহারা ইহা ব্ঝিতে পারিতেছিল ততই গান্ধীজীর সহিত মেলামেশা সম্পর্কে তাহাদের বাধা শিথিল হইয়া আসিতেছিল।

কাফিলাতলীতে স্থানীয় ম্বলমান অধিবাসীদের অন্বরোধক্রমেই বজরুল ইবলাম পাটোয়ারীর বাটী সংলগ্ন মাজাসা প্রাঙ্গনে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা হয়। প্রার্থনা সভা শেষে ফিরিবার সময় বসিরুল্লা কেরাণী নামে স্থানীয় একজন ম্বলমান অধিবাসী গান্ধীজীকে সেলাম করেন এবং বলেন,—আপনি শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আনিয়াছেন, আমরাও শান্তি চাই। আমরাও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্ম চেষ্টা করিতেছি। তুর্ক্তদের পাগলামির জন্ম আমাদের হিন্দু ভাইরা যেমন তুর্ভোগ ভূগিয়াছে আমরা তাহা হইতে একেবারে বাদ পড়ি নাই। গান্ধীজী বলেন, সে তো ঠিকই; শান্তি হইবে।

কাফিলাতলীতে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্নঃ—নোয়াথালির স্থানে স্থানে যাহাতে এক চাপে অনেক হিন্দু বাস করিতে পারে তজ্জ্য কল কারথানা স্থাপনের কথা শুনা যাইতেছে। আপনি বিকেন্দ্র গৃহ-শিল্পের প্রসার চাহেন একথা স্থবিদিত। কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রয়াসের ও তদবলম্বনে এক চাপে (যেমন সহরে) অনেক লোকের জমায়েত বসবাসেরও আপনি পক্ষপাতী নহেন। কিছু ইতিমধ্যেই তো ভারতবর্ষে অনেক কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। জমি রাষ্ট্রের তথা জনগণের হউক ইহাই আপনার কথা। কলকারখানা সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি? তাহাও কি রাষ্ট্রেরই সম্পত্তি হইবে, এবং রাষ্ট্রেরই নিয়ন্ধনে যোগ্য লোক ম্বারা গণহিত-কল্পে পরিচালিত হইবে?

উত্তর: স্থানে স্থানে কারখানা বদাইয়া নোয়াখালির হিন্দুরা অনেকে এক চাপে বাদ করুক এরপ প্রস্তাবের আমি পক্ষপাতী নহি। গৃহশিল্প সম্পর্কে আমার মতায়ত কি এই স্থলে দে কথা বাদ দিন। হিন্দুরা আলাদা হইয়া বসবাদ করিবে, নিজেদের কলকারখানায় আলাদা হইয়া কাজ করিবে ইহা আমি ভাবিতেও পারিনা। তাহাতে বিষাক্ত পাকিস্থানেরই পত্তন করা হইবে। তাহা স্বাধীনতার পথ নহে।

এমন কি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকে আলাদা আলাদা স্থানে বসবাস করিবে এমন কথায়ও আমি সায় দিব না। আমার মনে স্বাধীন ভারতের যে চিত্র তাহাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে পাশাপাশি লাগালাগি বাস করিবে, উহাতে ধনী দরিজের কোন প্রশ্ন থাকিবে না। তাহাদের সকলেই হইবে রাজা, আবার প্রজাও। এই স্বপ্রকে সার্থক করিতে আমি হাসি মুখে মরিতে প্রস্তুত। ভারতবাসী গৃহযুদ্ধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইবে তাহা দেখিয়াও বাঁচিয়া থাকার সাধ আমার নাই।

কাফিলাতলীতে ত্ইজন মুসলমান কন্মীর সহিত কথাবার্ত্তাকালে একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, এখনও তাহাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয় একথা ঢাকিবার কিছুই নাই। কারণ যাহারা ত্র্ক্ত তাহারা সর্বাদাই ত্র্ম্ম করিবার জন্ম স্যোগ খুঁজিবে ইহা স্বাভাবিক। তবে সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমান, যাহাদের এক সময় ভুল বুঝাইয়া ক্ষেপাইয়া ত্লা হইয়াছিল তাহারা তাহাদের ভ্রম ব্ঝিয়াছে এবং ক্লতকর্মের জন্ম অস্থশোচনাও করিতেছে, তাহারা সকলেই এখন শান্তি স্থাপনের জন্ম উৎস্কক।

গান্ধীজীর যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করিবার অপপ্রয়াসের সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, ইহা তুর্ব্তুদেরই কাজ। তাহাদের ইহাতেই আনন্দ।

গান্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের সময় পথে সে পর্যান্ত বিভিন্ন
সময় বিভিন্ন স্থানে ৫ বার বিষ্ঠা লেপন করিয়া রাথা হইয়াছিল। কয়েকস্থানে
শাকো ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং তুই একস্থানে তুর্বতুরা প্রবেশ পথের কলাগাছ
উৎপাটিত করিয়া রাথে এবং সাজান গেট ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া রাখে। অবস্থা
গান্ধীজী পৌছিবার পূর্বেই কর্মিগণ শাকো প্রভৃতি চলিবার উপযুক্ত করিয়া
মেরামত করিয়া রাথিয়াছিল।

# পূর্ব্ব কেরোয়া

১৩ই ও ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার গান্ধীজী যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেরোয়াতে অবস্থান করেন। কেরোয়া একটি গণ্ডগ্রাম এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেরোয়া এই ছুই ভাগে বিভক্ত।

পূর্ব কেরোয়া ছোট গ্রাম। বিশেষ লোকজনের ভীড় হয় না। তবে

সারাদিনই কিছু কিছু দর্শনার্থী আসিতে থাকে। দর্শনার্থীদের মধ্যে

স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। যাহারাই গান্ধীজীর দর্শনের জন্ত

আসে তাহাদেরই দর্শনলাভের পর অপরাহ্নে প্রার্থনা সভায় যাইতে অন্ধরোধ
করা হয়। এই স্থানে মহারাষ্ট্রের মহিলা কর্মী শ্রীমতী প্রেমাবেন কন্টক
গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্নে হামচাদী রেডক্রস কেন্দ্রের
কর্মী মিঃ আবত্ল খালেক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেবা ও পুনঃ
সংস্থাপন সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

গান্ধীজী যে বাটীতে ছিলেন সেখান হইতে. পৌণে এক মাইল দ্রে
শ্রীগোবিন্দ পণ্ডিতের বহির্বাটী প্রাঙ্গণে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা হয়। খুব
অন্ধ্রসংখ্যক মুসলমানই সেদিন সভায় উপস্থিত ছিল। প্রার্থনাসভায় উপস্থিত
লোকেরা রামধ্নে ঠিকমত তালি দেয় বলিয়া গান্ধীজী সন্তোষ প্রকাশ
করেন।

তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি
নীতির দিক হইতেই কেবল তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে বলিয়াছি।
স্থানীয় অবস্থার দিক হইতে উহার বিচার করি নাই। প্রশ্নকর্তা যতটা
আশক্ষা করেন ততটা আশক্ষার কারণ নাই। জমির মালিক সর্কিস্বাস্ত হইয়া
যাইতেছেন ভাহা নহে। তাঁহার জমি বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইতেছে না। জমির
মালিক হিন্নী দিন্নী যেখানে থাকুন, তাঁহার ভাগ তো তিনি পাইবেনই,
আর্কিকের স্থানে তিন ভাগের একভাগ পাইবেন এইমাত্র।

সমবায় চাষ আবাদ সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, এ বিষয়ে কি কোন সংশয় আছে যে, সমবায় প্রথায় চাষ আবাদ করা, সমবায় প্রথায় মাত্র বোনা অপেক্ষা অনেক বেশী দরকার। আমি বলি যে, রাষ্ট্রই জমির মালিক অতএব এক জোটে চাষ আবাদ করিলে সর্বাপেক্ষা অধিক ফসল পাওয়া যাইবে কিন্তু এ বিষয়ে জবরদন্তির কোন স্থান নাই, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হওয়া চাই।

## পশ্চিম কেরোয়া

১৪ই ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকাল ৮টা ২০ মিনিটের সময় গান্ধীজী ৪০ মিনিটে অমুমান দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্ব কেরোয়া হইতে পশ্চিম কেরোয়ার পৌছেন। এই সময় পূর্ব্ব কেরোয়া হইতে পশ্চিম কেরোয়া পর্যন্ত স্থানে স্থানে পথিপার্শ্বে জাতীয় পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবকগণ সারিবদ্ধ-ভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং গান্ধীজীর অমুগামী দলের ভজন গানে সমগ্র যাত্রাপথ মুখরিত হইয়াছিল। গান্ধীজী এইখানে কবিরাজ বিপিনবিহারী দাদের বাসভবনে অবস্থান করেন।

পশ্চিম কেরোয়ার লোকসংখ্যা প্রায় এগারশত। মৃসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দুদের দ্বিগুণ। গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটেই খোলা মাঠে প্রার্থনা সভা হয়। হিন্দুদের সংখ্যাত্মপাতে সভায় মৃসলমানেরা থুব কমই উপস্থিত হন। আবহুলা স্থ্রাবর্দি সংগৃহীত হজরতের বাণী হইতে গান্ধীজী পড়িয়া শুনান।

এইদিন স্থানীয় তিনজন মুসলমান বন্ধু গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে ঈশরের কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে বলেন যে, ছই সম্প্রদায় যেন শাস্তিতে মৈত্রীর সহিত বসবাস করিতে পারে। গান্ধীজী তাঁহাদের সাক্ষাতে ঐ ছইটি বাণী প্রার্থনা সভায় পড়িবেন বলিয়া পাঠ করিয়া লন। বাণী ছইটি এই' "তুমি যেন এ ছনিয়ায় বেড়াইতে আসিয়াছ—পথিক মাত্র; এই ভাবেই চলিবে এবং মনে করিবে যে, তুমি যেন নাই (মরিয়া গিয়াছ)।"

এই বাণী অপেক্ষা উত্তম আর কিছু হইতে পারে না। মৃত্যু তো আমাদের যে কোন মৃহ্রেই হইতে পারে। মৃত্যুর জস্ত প্রস্তুত থাকিবার ইহা চমৎকার পথ। "নরোত্তমই বা কে? আর কেই বা নরাধম?"—ইহাই ছিল দিতীয় আলোচ্য প্রশ্ন। হজরতের মতে যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবি ও সৎ, তিনিই উত্তম আর যে লোক অপকর্ম করে সে অধম। কথা দিয়া কাহারও বিচার করিতে নাই, বিচার করিতে হয় কাজ দিয়া। হজরতের এই বাণী লক্ষ্য করিবার মত। হজরতের এই অফুশাসন সকলেরই জন্ত, কেবলমাত্র মৃসলমানদের জন্ত নহে। এথানে যে সকল হিন্দু আছেন, তাঁহারা কি সদাচারী? অস্পৃত্যতা কি সদাচার? আমি তাঁরস্বরে বলিয়া আসিতেছি যে, অস্পৃত্যতা হিন্দুধর্মের কলহু, যতদিন এই পাপ দূর না হইবে, ভতদিন ভারতের শান্তি নাই মৃক্তি নাই। ত্ইদিন আগে পাছে ইংরাজকে ভারত ছাড়িতে হইবে। কিছু অস্পৃত্যতা পুরাপ্রি বর্জন না করা পর্যান্ত স্বাধীনতা লাভ হইবে না।

খুলনা হইতে একজন মৌলভী পশ্চিম কোরোয়াতে আসিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থার জন্ম মৌলভী সাহেব গান্ধীজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক নির্মান বস্থকে অন্পরোধ করিয়া বলেন যে, শান্তি স্থাপনাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য এবং সে সম্পর্কেই তিনি গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করিতে আসিয়াছেন। মৌলভী সাহেব অধ্যাপক বস্থকে আরও বলেন যে, শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজ গ্রামে তাঁহারা প্রায়ই রাত্রে সভা করিতেছেন এবং যাহাতে সর্ব্বত্র স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজস্ম চেটা করিতেছেন। বিহারের হাঙ্গামার বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, নেয়াধালিতে যে অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে বিহারে তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। গান্ধীজীও একথা স্বীকার করিয়াছেন। তবুও কেন তিনি বিহারে যাইতেছেন না? অধ্যাপক বস্থ কথাপ্রসন্দে তাঁহাকে বলেন যে, গান্ধীজী বিহারে সিয়া যাহা করিতে পারিতেন এথানে বিস্মাই তাহা করিয়াছেন এবং এবাও করিছেছেন। তাঁহার অনশনের সম্বন্ধমাত্রই কি বিহারে দান্ধা

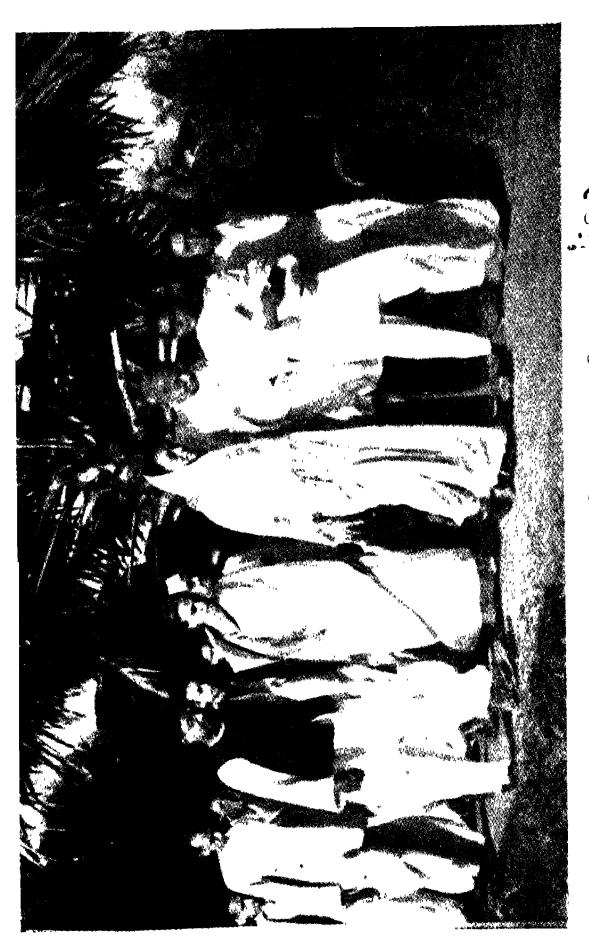

শীমতী মতুগানী, শীমতী বেলা মিত্র ও অধ্যাপক নিমাল বস্ত সহ গানিক্রী গাম হইতে গামান্তবে যাইতেছেন।

থামিয়া যায় নাই। এখনও তিনি বিহার সরকারের সহিত বরাবর সংযোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং দাঙ্গা সম্পর্কিত সমস্ত থ্টনাটী ব্যাপারে বিহার সরকার তাঁহার মতামত গ্রহণ করিয়া চলিতেছেন।

এই মোলভী সাহেবকে মধ্যাহ্নে গান্ধা-শিবিরে আহারের নিমন্ত্রণ করা হইলে তিনি ফল ও দুগ্ধমাত্র গ্রহণ করেন। মোলভা সাহেব বলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুদের রাল্লা করা জিনিষ খাওলা আচার বিরুদ্ধ। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি মোলভা সাহেবকে এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। তিনি বহুবর্ষ হইতে অম্পৃশুতার ছোয়াচ সম্পর্কে বলিয়া আসিয়াছেন। অম্পৃশুতা এত খারাপ যে, সলিধ্যবশতঃ উহা অপর সম্প্রদায়ের সমাজেরও ক্ষতি করে এবং খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজও উহার প্রভাব হইতে মুক্তা থাকিতে পারে না। মুসলমানের হিন্দুর হাতে না খাওয়া ইহারই দৃষ্টাক্ত।

## রায়পুরা

১৫ই ফেব্রুয়ারী শনিবার গান্ধীজী রায়পুরায় পৌছেন। রায়পুরায় গান্ধীজী তুইদিন অবস্থান করেন। তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীকে 'কাছারী বাড়ী' বলা হয়।

শনিবার প্রাতে গান্ধীজী রায়পুরায় পৌছেন। রায়পুরায় কাছারী বাড়ীর আবেষ্টন মনোরম ছিল। একটু তফাতেই রায়পুরার বাজার। এটি একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম। লোকসংখ্যা প্রায় একুশ শত। তাহার মধ্যে সাড়ে পাঁচশত হিন্দু। হাঙ্গামার সময় এখানে তিন জন মারা যায়; সকলকেই ধর্মাস্তরিত করা হয় এবং ১৫৪টি ঘর পোড়া যায়।

রায়পুরায় একটি বড় মসজিদ আছে, সেধানে হাঙ্গামার সময় হরেন বারু কয়েকদিন বন্ধ ছিলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাদের সকলকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে হয়। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর যে নাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই নাম ও তাঁহার পূর্ব নামের পরিচয় দিয়া ছাপান ইন্ডাহার সে সময় বিলি করা হইয়াছিল। গান্ধীজীর আগমনে অসন্তোষ প্রকাশের জন্ম মুসলমান দোকানদারদের হরতাল করার চেষ্টা চলে। বেশীর ভাগ লোকেই হরতাল পালন করে নাই এবং গান্ধীজী রায়পুরায় আাস্যা পৌছিলে স্থানীয় বহু মুসলমান তাঁহাকে দেখিবার জন্ম কাছারী বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হন।

অপরায়ে সভায় অনেক মৃসলমান উপস্থিত ছিলেন। এইদিন রায়পুরায় ছই রকম পোষ্টার আঁটো দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে ও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপাইয়া ভুলিবার উদ্দেশ্যেই এই ইস্তাহার বিলি করা হয়।

অতঃপর 'মুসলিম পিটুনি পার্টির' নামে মৃদ্রিত যে সব ইন্ডাহার ঘরের বেড়ায় লাগানো হইনাছিল তাহার কথা উল্লেখ করিয়া গাল্ধীজী বলেন:— "বয়কটের প্রশ্ন যে অমূলক নহে তাহা এই সকল হইতে বুঝা যায়। মুসলমান বৃদ্ধদের ও অপর সকলকে বলি যে ইহাতে তাঁহারা যেন ভীত বা বিচলিত না হন। বয়কটের কথা যদি নোয়াখালির সমগ্র মুসলমান সমাজের না হয় তবে তাহা তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন। বয়কটের চেটা যদি ব্যাপক হয় তবে তাহা তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন। বয়কটের চেটা যদি ব্যাপক হয় তবে গবর্গমেন্টই হয়তো বয়কটের বিক্লমে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু আমাদের ত্র্ভাগ্যবশতঃ যদি বয়কট গবর্গমেন্টের নীতি হয় তবে ব্যাপারটা ঘোরালো হইয়া উঠিবে। তথন কর্ত্তব্য কি? আমি অহিংসার দিক হইতেই মাত্র একথার জবাব দিতে পারি। গবর্গমেন্ট যদি সন্ধত ক্ষতি পুরণ দিতে প্রস্তুত্ব থাকেন তাহা হইলে লোককে আমি গবর্গমেন্টের বয়কট নীতি অমুসারে কাজ করিতে বলিব। সে হলে ভাল-মন্দ, বর্ত্তমান ভবিশ্বতের কথা উঠে না। ক্রিছ গবর্গমেন্ট যদি ক্ষতিপুরণ না করিয়া বাজেয়াপ্ত করিতে চাহেন তবে আমি বলিব এক পাও নড়িবেন না, মরিতে হয়, ভিটা বাড়ীতেই মরিবেন।

কি মুসলমান-প্রধান, কি হিন্দু-প্রধান সকল প্রদেশ সম্পর্কেই এই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু আমি মনে করি না যে কোন স্থির-মন্তিক গবর্ণমেন্ট এইরূপ বয়কটের (ক্ষতি পূরণ দিয়া বা বিনা ক্ষতি পূরণে) নীতি অবলম্বন করিতে পারে। সংখ্যায় কম বলিয়াই কোন সম্প্রদায়ের লোককে তাহাদের যুগ্যুগান্তরের পৈত্রিক ভিটা ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে হইবে তাহা হইতেই পারে না। না তাহা হিন্দু ধর্মের, না তাহা অন্য কোন ধর্মের কথা। তাহা পরধর্ম অসহিষ্ণুতার কথা।"

সান্ধা ভ্রমণের সময় তাঁহাকে একটি আখড়ার সংলগ্ন রায়পুরা বাজার প্রবেশের পথের উপর একটি ঘর দেখান হয়। এই ঘরের উপর একটি লীগ পতাকা উঠান ছিল। এই ঘরখানি কংগ্রেস অফিস ছিল। কিন্তু হাঙ্গামার সময় উহাতে "পাকিস্থান ক্লাব" সাইন বোর্ড টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। তথনও সেই অবস্থায় তালাবদ্ধ ছিল।

গান্ধীজী রায়পুরা আদিবার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে, তিনি রায়পুরা পৌছিলে অসস্তোষ প্রকাশের জন্ত চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু গান্ধীজীর গ্রামে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা সম্পূর্ণ অন্তর্গকম দাঁড়ায়। তাঁহার সরল ও উদার ব্যক্তিবের সায়িধ্য এই পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া ম্পষ্ট উপলন্ধি করা যায়। পথে মুসলমান জনতা যেস্থানে যেমন দৃষ্টি লইয়াই তাঁহার প্রতি চাহিয়াছে, গান্ধীজী তথনই সেথানে থামিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার শুভেচ্ছা জানাইতেও 'সেলাম' করিতে ভুলেন নাই। তাহারাও উত্তরে 'সেলাম' জানাইয়াছে। রায়পুরার নিকটবর্তী হইলে বহু মুসলমান বালক, ও বৃদ্ধকে গান্ধীজীর পশ্চাৎ অন্তসরণ করিতে দেখা যায়। গান্ধীজী যে কাছারীবাড়াতে ছিলেন তাহার সম্মুথে ও পার্মবর্ত্তী পথে বহু মুসলমান বাসিন্দাকে অনেক বেলা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখা যায়। গান্ধীজী ছাগ তৃয়্ধ পান করিবেন জানিয়া গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা বাটী হইতে তাহাদের ছাগল লইয়া আসে ও তথনি তৃশ্ধ দোহন করিয়া গান্ধীজীর পানের জন্তা দেয়।

রায়পুরায় যে ত্ই দিন গান্ধীজী ছিলেন, স্থানীয় মুসলমানরাই তাহাদের ছাগল লইয়া নিয়মিতভাবে কাছারী বাড়ীতে আসে এবং স্বহস্তে দোহন করিয়া গান্ধীজীর ব্যবহারের জন্ম দেয়। গান্ধীজী যে বাটীতে ছিলেন সন্ধ্যার সময় সেই বাটীতে আরও কয়েকটি বাতির প্রয়োজন হইবে এই মর্ম্মে যথন ত্ইজন কন্মীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল সেই সময় সেইস্থানে অপেক্ষমান কয়েকজন স্থানীয় মুসলমান তাহা শুনিতে পাইয়া বলেন যে, তাঁহারা বাতির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে ত্ইজন তথনই বাতির সন্ধানে যাত্রা করেন এবং ঘন্টাখানেক পরে একটি "পেট্রোমাক্স" ও একটি 'ডে-লাইট' লইয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা বলেন থে, এই বাতি তাঁহাদের নিজের নহে, তাঁহারা ত্ইটি মুসলমান বাটী হইতে বাতি ত্ইটি 'হাওলাত' করিয়া আনিয়াছেন।

গান্ধাজী রায়পুরা অবস্থানকালে ত্ইদিনে আট দশজন স্থানীয় মৃসলমান অধিবাসী গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উলেমা পার্টির মৌলভী বজলুল হক ও মৌলভী বাহারউদ্দীন অন্ততম। স্থানীয় অধিবাসী যাঁহারা গান্ধীজীর সহিত নানা বিষয় লইয়া আলাপ-আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে মহম্মদ আলি চৌধুরী, মজলুর রহমন, আবত্ল হায়াৎ কাজী ও মৌলভী আজিজুল রহমনও ছিলেন।

মোলভী বজলুল হক ও মোলভী বাহারউদ্দীন স্থানীয় জুমা মসজিদ দেখিবার জন্য গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করেন। রবিবার অপরাহে গান্ধীজী এই মসজিদ দেখেন। গান্ধাজী যখন মসজিদ দেখিতে যান সেই সময় অনেক মুসলমান অধিবাসীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যান। মৌলভী বাহারউদ্দীন গান্ধীজীকে মসজিদের প্রবেশন্বারে অভ্যর্থনা করেন এবং মসজিদের অভ্যন্তরম্থ উপাদনা স্থান ও বাহিরে ঘুরিয়া দেখান। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহ সহকারে সমস্ত ঘুরিয়া দেখেন। উপাদনা স্থলে ক্তজন 'নামার্জ' পড়িতে পারে গান্ধীজী তাহা জানিতে ভাহিলে তাঁহাকে বলা হয় যে, প্রার সাত আটশত লোক একসঙ্গে

'নামাজ' পড়িতে পারেন। এই মসজিদে আরও কি কি দেখিবার মত আছে গান্ধীজী তাহা জানিতে চাহেন। মৌলভী সাহেব তথন তাঁহাকে মসজিদের তলদেশে একটি বিরাট গহররের কথা বলেন। গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত উহা দেখিতে চাহেন। মৌলভী সাহেব আগে আগে এবং গান্ধীজী ও শ্রীমতী মন্থ গান্ধী তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে সি ড়ি বাহিয়া সেই গহররের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং আলোকের সাহায্যে অভ্যন্তরম্থ দৃশ্যাবলী দেখেন।

মৌলভী সাহেবের নিকট গান্ধীজী বিশেষ আগ্রহের সহিত এই মসজিদের ইতিহাস শ্রবণ করেন।

মসজিদটি বহু পুরাতন। এতবড় মসজিদ এতদক্ষলে বড় একটা দৃষ্টি পথে পড়ে না। ১৯২৪ সালে জমিয়াৎ-উল-উলেমা পার্টির প্রেসিডেন্ট হোসেন আমেদ মাদানী বছদিন এই মসজিদে বাস করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর অমুরোধে মাদানী সাহেব মসজিদের মধ্যে যেথানে থাকিতেন সেই স্থানটি তাঁহাকে দেখানো হয়। এই মসজিদটি দিল্লীর জুন্মা মসজিদের অমুকরণে নির্মাণ করা হয়।

রায়পুরায় কতক লোকের পক্ষ হইতে গান্ধীজীর আগমনে অসন্তোব প্রকাশের চেষ্টা চলিলেও পল্লীবাসী মৃসলমান সাধারণের আচরণে কিন্তু সে ভাব অমুভূত হয় না। যাহারা অসন্তোষ প্রকাশের চেষ্টা করিতেছিল ভাহাদের সংখ্যা মৃষ্টিমেয়। এই প্রকার লোকের সংখ্যা সর্ব্রেই যে মৃষ্টিমেয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহারা জীবনে বেশ লব্ধপ্রভিষ্ঠ এবং দরিদ্র নির্বিশ্বায়ে তাহাদের উপর শোষণ ও শাসন চালাইবার লোভও তাহাদের মধ্যে অদম্য। একজন দরিদ্র মৃসলমান চাষী রায়পুরায় গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাংকালে বলে যে, একজন তাহাকে এই বলিয়া শাসাইয়াছে যে, গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাংকালে করিলে তাহার আজ রক্ষা থাকিবে না। কিন্তু তবুও সে সাহসে ভর করিয়া তাহার নিকট আসিয়াছে। গান্ধীজী তাহাকে বলেন যে, কোন কাজ করিবার

সময় যদি তাহার বিবেক বলে যে সেটি ভাল কাজ তাহা হইলে সমন্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সে কাজ তাহার করা কর্ত্তবা নয় কি ?

গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় তাঁহার বক্তৃতায় স্বার্থান্থেমীদের সম্পর্কে মুসলমান সাধারণের কিভাবে চলা বাস্থনীয় তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া বলেন, "মুসলমান বন্ধদের ও অপর সকলকে বলি যে, ইহাতে তাঁহারা যেন ভীত বা বিচলিত না হন। বয়কটের চেটা যদি নোয়াখালির সমগ্র মুসলমান সমাজের না হয়, তবে তাহা তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া চলিবেন।"

বায়পুরায় মহাত্মা গান্ধী একটি হিন্দু মন্দির পরিদর্শন করেন। সেখানে তখন উৎসব চলিতেছিল এবং প্রায় ২০০০ লোকের একত্র আহারের বাবয়া হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী আগ্রহসহকারে রন্ধনশালায় ১৫ নিনিট দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কাহারা আহারের ব্যবয়া করিতেছেন। মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের আহার করিতে দেওয়া হইবে কি না? মুসলমান এবং খ্রীনগণ অভ্যর্থিত হইবে জানিয়া মহাত্মাজী আনন্দিত হন।

ইহার পর মহাত্মাজী একটা পুরাতন মসজিদে পদার্পণ করেন। মৌলভী বাহারউদ্দীন তাঁহাকে মসজিদ দেখান।

রায়পুরার পরবর্তী গন্ধীজীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তর পরিক্রমণের পাচদিনের সাধারণ অবস্থা আপাতঃ দৃষ্টিতে কিছুটা প্রতিকৃল মনে হইলেও উহাকে মুসলমান পদ্ধীসাধারণের অন্তরের স্বতঃস্ত্র্ত অভিব্যক্তি মনে কব্লিলে যে, জ্রমাত্মক হইবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দাদের সহিত কথাবার্ত্তা কালে তাহারা বলে যে, ফজলুল হক সাহেবের অগ্রগামীদলের গান্ধী-বিরোধী প্রচার কার্য্যে ও মুসলিম পিটুনী পার্টির তরফ হইতে পোষ্টার ও ইন্তাহার মারকত গান্ধীজীর দলের সহিত সহযোগিতা করিলে তাহাদের বিক্রমে শান্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া শাসাইবার ফলে মুসলমান অধিবাসীরা ইচ্ছা থাকিলেও ভয়ে অধিক সংখ্যায় গান্ধীজীর নিক্ট ভিড়িতেছিলেন না। এই প্রকার প্রচারকের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য

হইলেও তাহাদের অর্থবল আছে, শিক্ষিত ও আধুনিক আদব-কায়দা-ত্রস্ত বলিয়া দরিদ্র ও অজ্ঞ পল্লীবাসীদের উপর প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। বিশকাটালী হইতে কমলাপুর যাওয়ার পথে গান্ধীজীর সহগামী সাংবাদিকদের মালপত্র বহন করিবার জন্য আলি হোসেন নামে একজনকে শাসান হয়। সে বলে যে, সে একজন দরিদ্র জমিহীন দিনমজুর। তাহাকে এই বলিয়া শাসান হইয়াছে যে, যদি সে পুনরায় গান্ধীজীর দলের গোকের মাল বহন করে তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা থাকিবৈ না। পরদিনও সে সাংবাদিক-দের মাল পত্র বহন করে। সে বলে যে, সেদিনও তাহাকে শাসানো হইয়াছে। ইহার সমসাময়িক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করিয়া ১৯ শে কেব্রুয়ারীর 'শান্তি-মিশন' দিনলিপিতে, বলা হইয়াছে, "বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে যে সকল খবর আসি-তেছে তাহা হইতে একটা বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, স্থানীয় অবস্থা খারাপের দিকে যাইতেছে। অহুমান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি ভাল করিবার জন্ম কি চেষ্টা করা হইতেছে জানি না। কিন্তু অপপ্রচার যে বন্ধ হইতেছে না এবং ধমকানী, শাসানী ও কার্য্য বন্ধ করার জুলুম ইত্যাদি যে চলিতেছে ভাহা জানিতেছি। ফজ্বুল হক সাহেব যাহা বলিতেছেন বলিয়া সংবাদ পত্ৰে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আর যাহাই হউক শান্তিস্থাপনের অমুকৃল নহে।"

ধমকানী ও শাসাইবার ফলেই যে প্রার্থনা সভাগুলিতেও মুসলমানগণ অল্পসংখ্যায় আসিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাঁহার মুখনিস্ত কথা শুনিবার আগ্রহ যে তাহাদের আছে অনেক বিষয় হইতেই তাহা উপলব্ধি করা যায়।

অনেক সময় দেখা গিয়াছে প্রর্থনা সভার প্রাঙ্গনের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ না করিলেও সভাপ্রাঙ্গনের আশে পাশে ও প্রবেশ পথে রাস্তায় দাঁড়াইয়া অনেক পল্লীবাসী মুসলমান প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিয়াছে। ডাকিলে ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছে এবং বাহিরে অপেক্ষমান ভাহাদের সঙ্গীসাধীদের হাতছানি দিয়া ভিতরে আসিতে ইঞ্চিত করিয়াছে। ভাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলেই বুঝা যাইত তাহাদের অস্তরে ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিসের বাধা যেন তাহাদের পিছন হইতে টানিতেছে। সে পুন: পুন: পিছন কিরিয়া চায়—ভাহার মনের ভাব পশ্চাতে তাহার 'সাধীরা যাহারা আছে তাহারা যদি আসে তাহা হইলে তাহারই বা আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে'।

## দেবীপুর

রায়পুরায় তুইদিন অবস্থানের পর ১৭ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী দেবীপুরে উপনীত হন। নোয়াখালির এই গ্রামটী ত্রিপুরা জেলার সীমাস্তে অবস্থিত। যথারীতি ৭ টায় মহাত্মাজী রায়পুরা ত্যাগ করেন। মহাত্মাজী ১ ঘণ্টা ২৫ মিনিটে ৩ মাইল পথ অতিক্রম করেন।

মহাত্মাজীর 'শাখারি বাড়া' নামক একটি গৃহে অবস্থানের কথা ছিল। কিন্তু এই গ্রামে কয়েকজন উৎকট উদরাময়ে আক্রান্ত হওয়ায় অন্ত একটি গৃহে তাঁহার পাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি এখানে শ্রীযুক্ত রাজকুমার শীলের গৃহে অবস্থান করেন। উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী যে গৃহে ছিলেন সেই গৃহের তুইজন বিস্কৃচিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। গান্ধীঙ্গী যে গৃহে অবহান করিতেছিলেন ঐ গৃহেও তুইজন বিস্কৃচিকার রোগীছিলেন। তাঁহারা গত রাত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত হন।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত ভ্রমণরত সাংবাদিকগণকেও একটি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়; ঐ বাড়ীতেও কলেরা আরম্ভ হইয়াছিল।

এইঅঞ্চলে পুন্ধরিণীসমূহ শুকাইয়া যাইতেছিল। মহাত্মাজী যে গৃহে অবস্থান করেন তাহার দক্ষিণ পার্থ দিয়া ডাকাতিয়া নদী ক্ষীণ স্রোতধারায় প্রবাহিত।

প্রহরার জন্ম ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত বটরুষ্ণ সরকারের অধীনে একদল শসন্ত্র

বিক্ষিসহ নোয়াথালির যে ১৭ জন পুলিশ মহাত্মাজীর অমুগমন করিতেছিলেন তাহারা ত্রিপুরা জেলার একদল পুলিসের নিকট উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করে। এই গ্রামটি নেয়াথালি জেলার গান্ধীজীর দ্বিতীয় পল্লী-পরিক্রমার শেষ গ্রাম।

পাতাকা হত্তে কয়েক দল বেচ্ছাসেবক সমগ্র যাত্রাপথে গান্ধীজীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। একদল কীর্ত্তনীয়া সায়েস্তানগর হইতে গস্তব্যস্থল পর্যান্ত গান্ধীজীর অন্থগমন করে। পর্থিপার্যে অপেক্ষমান রমণীগণ স্থানে স্থানে উলুধ্বনি করেন।

শীযুক্ত নিবারণ দাসের গৃহে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি দান্দায় নিহত এক ব্যক্তির শ্বতির উদ্দেশ্যে নির্শ্বিত একটি তোরণ অতিক্রম করিয়া যান। শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী একট বৃহৎ ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা হস্তে তোরণের স্মুথে গান্ধীজীকে অভিবাদন করেন।

দেবীপুরে শতকরা ৮০ জন মুসলমানের বাস। সাদ্ধ্যকালীন সভায় অনেক হিন্দু মুসলমান যোগদান করিয়াছিলেন। অন্তান্তের সঙ্গে প্রীযুক্ত সতীশ দাসগুপ্ত, প্রীযুক্তা মালতী চৌধুরী এবং মৌলানা বজলুল হক সভায় উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি একথানি চিঠি পাইয়াছেন। পত্রপ্রেবক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিবার জন্ম তিনি কান্ধ করিতেছেন। কয়েকজন মুসলমান কর্তৃক একটি হিন্দু বালক উৎপীড়িত হইয়াছে বলিয়া পত্রপ্রেবক সংবাদ দিয়াছেন। গান্ধীজী নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া গেলে অক্টোবর মাসের নির্যাতন হইতেও হিন্দুদের অধিকতর উৎপীড়ন করা হইবে বলিয়া মুসলমানগণ শাসাইতেছে।

সংবাদটি অস্ত্য হইলেই মঙ্গল। কিন্তু ভয় হইতেছে, উহা অস্ত্য নয়। ঐ মনোভাব কয়েকজন অশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি আশা করেন। যে কয়জনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকুক না কেন, তিনি বলিতে বাধ্য যে, উক্ত মনোভাব ইসলাম ধর্মের বিরোধী। ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে তিনি নিজেকে বাহিরের লোক মনে করেন না। অফ্রান্ত ধর্মমতের মতন ইসলাম ধর্মকেও তিনি নিজের ধর্ম বলিয়াই শ্রদ্ধা করেন এবং এই জ্বান্ট তিনি সহাত্তভূতি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া উহার সমালোচনা করেন। অবশ্র অনিষ্টকর প্রচারের বিরুদ্ধে প্রত্যেক সং মুসলমানই দৃঢ় মনোভাব দেখাইতে পারেন!

বকৃতার প্রথম অংশে গান্ধীজী একটি জিনিষের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে উহাভিত্তিহীন। কতকগুলি সম্পত্তি-লুঠনের অভিযোগ করা হইয়াছিল, তদন্তের সময়ে সমস্ত ष्पिनिष ঐ স্থানেই পাওয়া গিয়াছে। উহা খুবই গুরুতর বিষয় এবং দিতীয়বার তিনি এইরপ ঘটনার সংবাদ পাইলেন। কয়েকজন মুসলমান তাঁহার সঙ্গে শাক্ষাৎ করিয়া স্বীকার করিয়াছে যে, অক্টোবর মাসে নোয়াথালির মৃ্সলমানগণ উন্নত্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা বিহারের হিন্দুদের মত ধারাপ না হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের বিরুদ্ধে মিধ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহাদের অস্থবিধার সৃষ্টি করা হইতেছে। ঐ ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-সাধন সম্ভবপর নয়। গান্ধীজী বলেন যে, মিখ্যা অভিযোগ আনয়নকারীদের শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি পুলিশের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা মন্ত্রী নিযুক্ত পাকিলে উহাদের বিরুদ্ধে মামলা আনয়ন করিতেন। উহাদের নাম এবং ঠিকানা দিলে তিনি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। এ পর্যান্ত ভিনি কোন নাম পান নাই। ভিনি এইমাত্র বলিতে পারেন ধে, যে সমস্ত হিন্দু মিধ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, তাহারা তাহাদের নিজেদের সহধর্মীদের এবং সমস্ত দেশের ক্ষতি করিয়াছে।

এইদিন রাত্রে মৌলানা শাহ খলিলুর রহমন নামে একজন স্থানীয় প্রভাবশালী বৃদ্ধ মুসলমান ফকীর ও আরও কতিপয় মুসলমান অধিবাসী গাদ্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া গাদ্ধীজীর সহিত তাহাদের আলোচনা হয়। বৃদ্ধ ফকীর গাদ্ধীজীকে বলেন, দোষীদের যে সাজা হওয়া একান্ত উচিত সে বিষয়ে তিনি একমত , তবে নির্দ্দোষীরা যাহাতে ফাঁসিয়া না যায় সে বিষয়েও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন হিন্দুরা অনেক মিধ্যা এজাহার দিয়াছে। উত্তরে গান্ধীজী বলেন, যাহারা মিধ্যা এজাহার দিয়াছে তাহাদের কঠোর সাজা হওয়া উচিত। মিধ্যা এজাহার বা মিধ্যা সাক্ষী যাহারা দিয়াছে, তাহাদের নামধাম পাইলে তিনি ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু এ পর্যান্ত কেহ মিধ্যা এজাহারকারী বা মিধ্যা সাক্ষীর নাম ঠিকানা দেন নাই। যে একটি অভিযোগ তাহার নিকট আসে তাহা প্রমাণ করিতে বলিলে অভিযোক্তা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এসম্বন্ধে গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন যে, হিন্দুরা মিধ্যা এজাহার দিলে তাহারা নিজ্বেরাই তাহাদের স্বার্থের, ধর্মের ও দেশের ক্ষতি করিবে।

# আলুনিয়া

১৮ই ক্ষেত্রগারী গান্ধীজ্ঞী সকাল ৭ ঘটিকায় দেবীপুর হইতে রওন। হইয়া 
কং মিনিটে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিপুরা জেলার প্রথম গ্রাম আলুনিয়ায় উপস্থিত হন। দেবীপুর হইতে আলুনিয়া পর্যান্ত পথ প্রায় 
সমস্তটাই স্পারী বাগানের মধ্য দিয়া ছিল। তুইটি গ্রামের মধ্যে সাধারণতঃ 
যে মাঠের ব্যবধান থাকে তাহা ছিল না। সমস্ত পথটাই প্রায় হয় স্পারি 
বাগানের মধ্যদিয়া আর না হয় পাশ দিয়া ছিল। এখানে মাটিতে বালুর 
অংশ দেখা যায়, নোয়াখালিতে সম্পূর্ণ কাদা মাটি। যে বাটীতে গান্ধীজী 
ছিলেন তাহার অনতিদ্রেই ডাকাতিয়া নদী। নদী এইয়ান দিয়া অবশ্র 
মরিয়া গিয়াছে। নদীতে স্রোত চলে না। বনের প্রান্তে নদীতীরে 
বাড়ী এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবেষ্টন বড় মনোরম ছিল। বাড়ীতে 
যেমন লোকজনের সমাগম হইয়াছিল তাহাদের আস্তরিকতা ও আগ্রহও 
ততোধিক ছিল।

গান্ধীজী ত্রিপুরায় সেই প্রথম প্রবেশ করিতেছেন বলিয়া ঐ জেলার সেবা প্রতিষ্টানের কর্মিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন।

আলুনিয়া পৌছিয়া মহাত্মা গান্ধী ত্রিপুরা জেলা পুনর্বসতি কমিটির সেক্রেটারীর নিকট হইতে দাশ্লায় বিধ্বস্ত ঐ অঞ্চলের লোকদের অবস্থা সম্পর্কে এক রিপোর্ট পান। ঐ রিপোর্টে বলা হয় যে, গৃহ নির্মাণের জন্ত সরকারী সাহায্য মোটেই পর্য্যাপ্ত নয়। চাষের জিনিষপত্রের অভাবের দরণ এই অঞ্চলে মরিচ ফলন হইতেছে না। সরকার গবাদি পশু কিনিবার জন্ত মাত্র ১৫০ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন; অথচ একজোড়া বলদের দাম কমপক্ষে ৫০০ টাকা। এই সকল অস্থবিধার মধ্যে আবার এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের চাষবাসের কাজে মোটেই সহযোগিতা করিতেছে না। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ইহা প্ররোচনারই ফল।

ত্রিপুরা অঞ্চলে কয়েক হাজার বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীতে গড়ে ৪।৫ থানা ঘর থাকিলে মোট পোড়া ঘরের সংখ্যা বিশ পাঁচিশ হাজার হইতে পারে। ছোট ছোট ঘরের মাপ ধরিলে, যেমন ঘর গবর্ণমেন্ট দিতে কল্পনা করিয়াছেন, সে গুলির মত ঘরের ঘারাই পূর্বের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার মত প্নর্বসতি করিতে হইলে, অর্দ্ধলক্ষ গৃহ দরকার হইতে পারে বিলয়া অফুমান করা হয়।

গবর্ণমেন্ট যে ১৮ ফুট x : ০ ফুট ঘরের ইউনিট ধরিয়াছেন তাহাতে চালে ও বেড়ায় ৫০ খান করগেটেড্ টিন লাগে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। তাহ। হইলে ১০০ টিনে ২ খানা ঘর ও ১০০০টিনে ২০ খান ঘর হইবে।

'ইত্তেহাদ' পত্রে কলিকাতা ১০ই ক্ষেত্রমারীর সংবাদে নোমাথালির ও ত্রিপুরার দাকা পীড়িতদের সম্পর্কে "বাকলা সরকারের মহান উদারতা" শীর্ষক সংবাদে বলা হয়, "চট্টগ্রাম বিভাগের রিহাবিলিটেশন কমিশনার মি: টি আই, এম হ্রমনী চৌধুনী, আই সি এস বলেন, সরকার কর্তৃক পূর্বাহেই প্রচুর পরিমাণে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জামাদি ক্রয় কর। হইয়াছে এবং নোয়াথালি ও ত্রিপুরা জেলায় অক্টোবর মাসের দাঙ্গা-পীড়িত ব্যক্তিদের নিকট উহা স্তাদামে বিক্রয় হইয়াছে।"

মি: চৌধুরী বলেন যে, দাঙ্গা-পীড়িত এলাকার বিভিন্ন কেন্দ্রে ৫৮ হাজার খানা করোগেটেড টিন ও ৩০ হাজার খুঁটি বিক্রম্ব করা হইয়াছে।

৫৮ হাজার করোগেটড টিন দারা হাজার বারশত ষ্ট্যাপ্তার্ড দর হইবে। ইহাই বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করা হইয়ছে। এবং ইহাই গবর্ণমেন্টের মহান উদারতার পরিচায়ক বলিয়া প্রচার করা হইয়ছে। ইহার দৃশগুণ দিলেও দগ্ধ গৃহগুলি পুনর্নির্দ্মিত হইবে না। দান করার কথা হইতেছে না। মৃল্যা দিয়া ক্রয় করার জন্মও তো লোককে মাল মসলা যোগাইতে হইবে। গবর্গমেন্ট তো এক পরিবারের জন্ম তুই কামরা একখানি গৃহের বরাদ্দ করিয়াছেন এবং তাহারুই আবশুকীয় সরঞ্জামের সামান্ত মাত্র অংশ যোগাইয়াই তৃপ্তি অম্বভব করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অকিঞ্চিংকর বলিয়া দেখা য়ায়।

গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটেই উন্মুক্ত মাঠে প্রার্থনা সভা হয়। সভাস্থল বেশ পরিপাট করিয়া সাজান হইয়াছিল। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালকদের বসি-বার জন্ম পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। এইদিন শ্রীমতী স্পচেতা দেবী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গান্ধী জী প্রার্থনা সভায় বলেন যে, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের উপক্রত অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া আসা তিনি সমর্থন করিবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠরা যদি কোনক্রমেই সংখ্যালঘুদের বরদান্ত না করে, তবে সে ক্ষেত্রে গবর্গমেন্টের কিছু করার নাই। যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাহাদের স্থানত্যাগ করিয়া আসাই বাঞ্চনীয়।

াদ্ধীজীকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, লীগ গবর্ণমেণ্ট অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দের, তবে হিন্দুদের উপক্রত অঞ্চল হইতে সরিয়া আসা তিনি সমর্থন করিবেন কিনা। গাদ্ধীজী ইহার জবাবে বলেন, তিনি অহিংসার দিক হইতে ইহা সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ইহা সমন্ত প্রদেশের পক্ষেই প্রযোজ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যাল্ল সম্প্রদায়ের উপস্থিতি কোন রকমেই বরদান্ত করিতে না পারে, তবে গবর্ণমেন্টের কি করার আছে? গান্ধীজী মনে করেন, গবর্ণমেন্টের পক্ষে সংখ্যাধিক সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখা বা সর্বাদা অন্তের সাহায্যে সংখ্যাল্ল সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। ধরুন, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি রামধুন অথবা হাততালি সহা না করে এবং রাম যে কোন মাহ্র্য এবং রাম ঈশবেরই অপর নাম, তাহা যদি তাহারা বিশ্বাস না করে, এমন কি তাহারা যদি ইহা বরদান্ত করিতেও রাজী না হয়, তবে গান্ধীজী বিনা দিধায় এই অভিমত প্রকাশ করিবেন যে, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ পাইলে পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রাথনা সভার পর গান্ধীজী ডাকাতিয়া নদী পার হইয়া প্রায় মাইলখানেক বেড়াইয়া আসেন।

## বিরামপুর

১৯শে কেব্রুয়ারী গান্ধীজী আলুনিয়া হইতে যাত্রা করিয়া বিরামপুরে পৌছেন। তাঁহার যাত্রাপথে একটি সরকারী ওয়ার্ক হাউস ছিল। ওয়ার্ক হাউসে গবর্গমেণ্ট তাঁতশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলুনিয়া হইতে বিরামপুরের পথও, দেবীপুর হইতে আলুনিয়ার পথের ফ্রায়, স্পারীবাগানের মধ্য দিয়াই ছিল। নোয়াধালির ফ্রায় ত্রিপুরা জেলায় অত নারিকেল গাছ দেখা যায় না। এখানে নারিকেল গাছ থ্ব কম। ত্রিপুরা জেলায় স্পারী বাগানই বেশী দেখা যায়।

বিরামপুরের পথে চরচ্থিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আনোয়ারউল্লা পাটো-যারী গান্ধীজীর সহিত দেখা করিয়া বলেন যে, নিকটেই একটি ঝোপের আড়ালে তাঁহার বাটীর মেয়েরা এবং গ্রামের আরও কয়েকজন দ্রীলোক তাঁহার দর্শন-লাভের জ্ঞা অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি যদি একটু আগাইয়া গিয়া তাঁহাদের দর্শন দেন তাহা হইলে তাঁহারা ক্তার্থ হইবেন। তাঁহারা অনেকথানি পধ ইাটিয়া আদিয়া তাঁহার দর্শনলাভের জ্ঞা ঐস্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। গান্ধীজী মৃত্ হাস্থ করিতে করিতে পাটোয়ারী সাহেবের অন্থসরণ করেন এবং মেয়েরা যেথানে অপেক্ষা করিতেছিলেন সেথানে গিয়া তাঁহাদের দর্শন দেন এবং কিছু-ক্ষণ তাঁহাদের সহিত আলাপ করেন। গান্ধীজীকে দেখিবার ও তাঁহার কথা শুনিবার জ্ঞা তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ একটা আগ্রহ দেখা যায়।

বিরামপুরে গান্ধীজী নলিনীচন্দ্র দাস নামে একজন মংশুজীবির বাটীতে অবস্থান করেন। পল্লীপরিক্রমার পথে গান্ধীজী এই প্রথম একজন জেলের বাটীতে থাকিলেন। এই গ্রামে বহু জেলের বাস। এককালে মেঘনানদী এই গ্রামের পার্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। সেইজন্ম এই হান জেলেদের বাসের বিশেষ উপযোগী ছিল। পরে চর পড়িয়া নদী ক্রমশ: দূরে সরিয়া যাইতে যাইতে গ্রাম হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। দরিন্দ্র জেলেরা আর ঘরবাড়ী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে—তাহারা রহিয়াই গিয়াছে।

দাঙ্গার সময় তাহাদের গ্রামের সকলের মাছ ধরিবার জ্বাল লুন্তিত হইয়াছে।
কলে তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। জাল তৈয়ারী করিতে
অনেক স্থতার দরকার। গ্রামের লোকদের নিকট শুনিলাম স্থতাও
ছ্প্রাপ্য। বহু আবেদননিবেদনেও গবর্ণমেণ্ট তাহাদের জালের জন্ম স্থতা
সরববাহের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। দাঙ্গায় একটা বৃহৎ এবং বর্দ্ধিষ্ণু
সম্প্রদায় এইভাবে একেবারে জ্বীবিকাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রী আর্ধ্যনায়কম, আসামের নারীকর্মী শ্রীমতী অমলপ্রভা দাস ও ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী বিরামপুরে আসিয়া গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাং করেন।

রাত্রে গান্ধীজীর কুটারে গান্তীর্যাপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কন্ত্রবার তৃতীয় মৃত্যুবারিকী উদ্যাপিত হয়। তাঁহার শ্বরণে একঘণ্টাকাল প্রার্থনা অহান্তিত হয়। গান্ধীজীর দলের সকলে এবং সাংবাদিকগণও এই অহান্তানে যোগদান করেন। শ্রীমতী মহু গান্ধী মধুর শ্বরে সমগ্র গীতা আবৃত্তি করেন। কন্তুরবাও

গান্ধীজীর একটি প্রতিরুতি মাল্য ও পুষ্পভূষিত করিয়া ধুপধ্না জালান হয়। গীতা পাঠের পর গান্ধীজীকে ব্লিতে শুনা যায়, "তিন বংসর ছইল কস্তুরবা আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়াছেন।"

গান্ধীজীর বাসস্থানের নিকটেই সান্ধ্য প্রার্থনার জন্ম স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। উন্মুক্ত স্থানে প্রার্থনা সভা হয়।

গান্ধীজী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রথম প্রশ্নে বলা হয় যে, নোয়াথালিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ ইচ্ছা করিয়া যদি কোন হিন্দু কর্মী সম্পর্কে ভূল ব্ঝাইতে থাকে, তবে এই হিন্দু কর্মীর কর্ত্তব্য কি ? দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন স্থান ত্যাগ করা সম্পর্কে করা হয়।

গান্ধীজী বলেন যে, মুসলমানগরিষ্ঠ প্রাদেশে হিন্দুর অবস্থান মাত্রেই যদি
মুসলমানদের রাগের কারণ হয়, তবে তাঁহার মতে গ্রন্মেন্টের হিন্দুদিগকে
ক্ষতিপূরণ দেওয়া সঙ্গত। এইরূপ হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশেও যদি মুসলমানের
অবস্থান মাত্রেই হিন্দুদের উন্মার কারণ হয়, তবে সেখানেও গ্রন্মেন্টের
মুসলমানগণকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া কর্ত্রা।

গান্ধীজী স্বীকার করেন যে ইহা খৃবই সত্য কথা যে, অহিংস ব্যক্তির স্বীয় হান ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরপ ব্যক্তির সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠে না। অহিংস ব্যক্তি নিজ হানে মৃত্যু বরণ করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবেন যে, তাঁহার উপন্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষে অথবা কোন সম্প্রদারের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল না। নোয়াখালির হিন্দুরা এরপ কিছু করেন নাই, তাহা গান্ধীজী জানেন। তাহারা সরল নিরীহ গৃহস্থ। এই সংসারই তাহাদের প্রিয় এবং এখানে তাহারা শান্তি ও নিরাপদে থাকিতে চাহে। যাহাতে গরিষ্ঠ সম্প্রদারের অধিবাসীরা স্বছ্লন্দে বস্বাস করিতে পারে তজ্জ্ঞ গ্বর্ণমেণ্ট যদি এই নিরীহ লোকদের সন্মানজনক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন তবে তাহারা তথন স্বীয় বিবেক বৃদ্ধিমত কর্তব্য স্থির ক্রিবে।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, স্থানত্যাগকারী ব্যক্তি তাহার স্থাবর ও অংথাবর

যে সকল সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া নিতে পারিবে না, গবর্ণমেণ্ট ভাহার সমস্তেরই ক্ষতিপূরণ করিবেন। ব্যবসায়ের ক্ষতি এক কঠিন সমস্তা। কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ ক্ষতিপূরণ বহন করা সম্ভব বলিয়া তিনি ধারণা করিতে পারেন না। স্থানত্যাগকারীর নৃতন স্থানে জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় অবলম্বনের জন্য সম্ভব্মত অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব তিনি ব্ঝিতে পারেন।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, তিনি স্থান ত্যাগের উচিত্য স্থীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারত সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন যে, পরম্পরের মধ্যে কিভাবে শান্তিতে বাস করা যায়, তাহা হিন্দু ও মুসলমানেরা জানেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা পুরুষামূক্রমে পরম্পরের মধ্যে শান্তিতে বাস করিয়াছেন। এখন তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্ম তাহারা তাহাদের সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন দিয়াছেন তাহা গান্ধীজী বিশ্বাস করেন না। মহাত্মাজী স্থগীয় কবি ইকবালের এই বাণী বিশ্বাস করেন যে, হিন্দু ও মুসলমান বিরাট হিমালয়ের ছায়াতলে দীর্ঘকাল ধরিয়া এক সঙ্গে বাস করিতেছে এবং একই গঙ্গা ও যমুনার জল পান করিতেছে। বিশ্বাসীর নিকট ইহা এক অতুলনীয় আদর্শ।

হিন্দু কর্মীদের সম্পর্কে স্বেচ্ছারত প্রান্ত প্রচারের প্রতিকার সম্বন্ধ পরামর্শ দান প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন যে, এমনভাবে কাজ করিতে হইবে, যাহাতে কার্যেই তাহার উদ্দেশ্য স্বতঃমূর্ত্ত হয়। সাধারণভাবে ইহা বেশ ভাল প্রস্তাব বটে, কিন্তু এমনও অবস্থা দেখা দেয়, যখন কার্য্যের উদ্দেশ্য ব্যাইয়া দেওয়াও কর্ত্তব্য হয়। তখন কথা না বলা মিথ্যারই সামিল হয়। অতএব অভিজ্ঞতায় ইহাই বলে যে, কোন কোন সময় কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সম্পর্কে কথাও হইবে। অবশ্য এমন সময়ও আসে যখন কেবল চিন্তাই বাক্য ও কার্য্যের স্থান গ্রহণ করে।

#### বিশকাটালী

২০শে ফেব্ৰুয়ারী গান্ধীজী ৫০ মিনিটে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বিশকাটালীতে উপস্থিত হন।

এই গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাসীর সংখ্যা খুবই অল্প। তাহারা তথনও গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। গান্ধীঙ্গী যে গৃহে অবস্থান করেন তাহার মালিক সাময়িকভাবে গান্ধীঙ্গীর গ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে আসিয়াছিলেন।

বিশকাটালী গ্রামে কয়েকটি মাত্র হিন্দু বাড়ী ছিল। গৃহদাহ ও লুঠনাদি অত্যাচারে যাহারা চলিয়া গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অল্পই ফিরিয়াছে। প্রতিবাড়ীতে তুই একজন করিয়া লোক ছিল। একজন উৎসাহী লোক আছেন পণ্ডিত মহাশয়। তিনিই গ্রামকে জীবস্ত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের বাড়ী খুব বড় ছিল। অনেকগুলি ঘর অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছিল। তাঁহার সমস্ত ঘরত্বারই ভন্মীভূত করা হইয়াছে। সেদিন দেখি ইনি গান্ধীজীর আগমন পথ সাফ করিতে কোদাল কুড়াল লইয়া গ্রামের দলবল সহ লাগিয়া গিয়াছেন। গান্ধীজীর পরিক্রমায় রাস্তা ঘাট গ্রাম সাফাই ইত্যাদি কর্ম গ্রামের সেবাদল গঠন করিয়া করা হইত। ইহাতে স্পষ্টই জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, ভয় ভালিয়াছে, এবং মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার কাজও সহজ হইতেছিল।

বিশকাটালী যাইবার রাস্তার কয়েকস্থানে বড় বড় গাছের গায়ে হাতে লেখা পোষ্টার লাগান দেখা যায়। পোষ্টারগুলির নমুনা এই প্রকার:—

- (১) "বিহারের কথা মনে কর।
  তাড়াতাড়ি ত্রিপুরা ছাড়।
  তোমায় বলি বারে বারে
  তব্ও তুমি ঘরে ঘরে।
  ভাল হবে ফিরে গেলে"।
- (২) "তোমার যেখানে দরকার সেখানে যাও ভগুমি এখানে চলিবে না। পাকিস্থান মানিয়া লও।"

## (৩) "মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ কায়েদে আজ্বম জিন্দাবাদ পাকিস্থান কারেম হউক কংগ্রেস ধ্বংস হউক"।

গান্ধীজী বিশকাটালীর বাটীতে পৌছিবার পর এই তিন প্রকারের পোষ্টার তাঁহাকে পাঠ করিয়া শোনান হয়। তিনি এগুলি সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন না। কেবল সুই একবার মৃত্ব মৃত্ব হাস্ত করেন।

বিশকাটালীতে মহাত্মা যে বাটীতে ছিলেন সে বাটীর উপরও অত্যাচার হিষ্মাছে। সে বাটীতে একটি লাইত্রেরী ছিল। লাইত্রেরীর পুস্তাকাদি সমস্তই ভশ্মীভূত করা হইয়াছে। বহু প্রাচীন হস্তাক্ষরে তূলটকাগচে লিখিত 'রামায়ণ কথা' 'চৈতগ্রচরিতামৃতম' প্রভৃতি গ্রন্থরাজি, নোয়াখালির প্রাচীন ঐতিহ্রের নিদর্শন সমস্তই পোড়ান হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় একথানি ঘরের পাশে অর্দ্ধান্ত কতকগুলি কাগন্ধপত্তের গাদা ওলট পালট করিতে করিতে অধ্যাপক শ্রীনির্দ্দল বস্থ—বহু প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত 'চৈতক্যচরিতামৃতম্'—এর কতকগুলি পৃষ্ঠা উদ্ধার করেন। অক্যান্ত ধর্মান পুস্তকেরও থান কয়েক পাতা পাওয়া যায়। এই পাতাগুলি নির্দ্দলদা আমার নিকট রাখিতে দেন।

প্রসাদপুরেও আমরা এক বাড়ীতে এইরপ তুলট কাগজে প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত 'রামায়ণ কথা' দেখিতে পাই। হাঙ্গামার সময় গ্রন্থখানি মাটির তলে গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। এই 'রামায়ণ কথা' প্রায় একশত বংসর পূর্বের রিচত হইয়াছিল। বিশকটোলীতে যে বাড়ীতে গান্ধীজী ছিলেন তাহার পাশেই চক্রবর্ত্তী বাড়ী। চক্রবর্ত্তী বাড়ীর মেয়েরাও বাড়ীতে ছিলেন। তাহারা হাঙ্গামার সময়েও বাড়ীতে ছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তাকালে তিনি বলেন যে, গ্রামের একজন-সং মুসলমান তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, হাঙ্গামার ৯ দিন পরে

ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট সহ গ্রামের কয়েকজন মাতকার অত্যাচারিত হিন্দু বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া ত্রুর্মের জন্ত পল্লীবাসী মৃসলমানদের তরক হইতে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। অবশ্য চক্রবর্তী মহাশয় এ কথাও বলেন যে, এই প্রকার লোকের সংখ্যা গ্রামে অত্যস্ত মৃষ্টিমেয়। তাঁহারা সাহস দিলেও তাঁহাদের সংখ্যা এত নগণ্য যে, তাঁহাদের কথার উপর ভরসা করিয়া গ্রামে থাকা চলেনা।

এইদিন ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী গান্ধীঞ্জীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হয়। ডাঃ চক্রবর্ত্তীর একটি প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, আমি যদি অক্বতকার্য্যও হই (উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে), সত্য ব্যর্থ হইবে না। আমি এই প্রশ্নকে আলোকের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিব এবং লইয়া যাইব। এই চেষ্টায় আমি বাঁচি বা মরি তাহাতে কিছু আসে যায় না। নোয়াথালি ও ত্রিপুরা বিচ্ছিন্ন সমস্যা নহে, তবে ভারতকে নিজের জন্য এবং মানব-সমাজের জন্য এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

"সোভাগ্যবশত:ই হউক বা তুর্ভাগ্যবশত:ই হউক, আমি আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্যেও সাফল্যলাভ করিয়াছি; কিন্তু এবার কি ঘটবে আমি জানি না। আমাদিগকে বুহত্তম পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে; তবে ইহা উত্তীর্ণ হওয়া কথনও আমাদের সাধ্যাতীত নহে।"

নোরাথালি ও ত্রিপুরায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘুদের বর্জন করা সম্পর্কে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সহিত আলোচনাকালে মহায়া গান্ধী বলেন, "মদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকজন সংখ্যালঘুদের ধর্ম, খাত্য, পরিচ্ছদ আচার-বাবহার ও স্বাতয়্র সহ্ করিতে রাজী না হয় তাহা হইলে ঐ ব্যাপায়ে ভাহাদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধিয়ানীয় গবর্ণমেন্টের সহায়তা লইতে হইবে।" অতঃপর তিনি বলেন, "সতাই ভগবান। একমাত্র অহিংসার পথেই তাঁহার সন্ধান পাওয়া য়ায়। এ স্থানেই এ প্রসঙ্গের নিম্পত্তি হইবে। মাহারা বিভেদের কথা বলিয়া থাকে, তাহাদিগকে নিজ নিজ অবয়া জানিতে

হইবে। আসুন আমরাও বাস্তব ঘটনার সন্মুখীন হই। বর্জ্জনই যদি গবর্ণ-মেন্টের নীতি হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা আমাদের জানিতে হইবে। বিশেষ একটি সম্প্রদায় আপনা হইতে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না। বাঙ্গলাও অক্যান্ত প্রদেশকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।"

মানব স্বভাবের পরিবর্ত্তনশীলত। সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি যদি ইহাতে আহাবান না হইতাম তাহা হইলে আমি এথানে অবস্থান করিতাম না।"

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভা হয়। হাঙ্গামার সময় ঐ বাটী সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। পূর্বাদিনও ঐস্থান জনশৃষ্ঠ ছিল, কেহই ধারণা করিতে পারে নাই সেদিন তথায় এত জনসমাগম হইবে। প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী চারিটি প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্নঃ গ্রথমেন্ট হিন্দু-বয়কট তথা হিন্দু অপসারণ চাহেন এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন এই কথাই যদি আপনি মনে করেন তবে তাহার জন্ম পূর্বাহেই হিন্দুদের প্রস্তুত হওয়া উচিত নহে কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেন— "হিন্দু অপসারণ সংঘগঠন করিয়া যাহারা পূর্বাহেই প্রস্তুত হইতে চাহেন, তাহাদের কথায় আমার কিছুই বলিবার নাই। এইরপ কোন পরিকল্পনায় আমি সময় দিতে পারি না। হিন্দুদের উৎথাত করিবে কিনা সে কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও গ্রন্মেন্ট বলুক। তাহারা এবংবিধ বৃদ্ধি বিকারের কার্য্যে উত্তত ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ করিতে রাজি হইলেই সংখ্যা-লিষ্ঠিদের নোয়াখালি ছাড়িয়া যাইবার কথা উঠিবে ইহাই মাত্র আমি বলিয়াছি। অন্ত যে পথের কথা তোলা হইয়াছে তাহা অহিংসার পথ নহে তাহা হিংসার, তথা গৃহমুদ্ধের পথ।"

প্রশ্ন: জ্ঞাতিভেদ আপনি দূর করিতে বলেন। তাহা হইলেই কি হিন্দুধর্ম বাটিবে ? প্রীষ্টানধর্ম বা ইসলাম ধর্ম প্রগতিশীল। তাহার সহিত আপনি হিন্দু ধর্মের তুলনা করেন কেন? এই প্রশ্নের উন্তরে গান্ধীজী বলেন—"জ্ঞাতিভেদ

বলিতে বাহা ব্ঝায় তাহা দ্র হওয়া চাই; নইলে হিন্দু লোপ পাইবে। খ্রীষ্টানধর্ম ও ইসলাম প্রগতিশীল, আর হিন্দুধর্ম স্থিতিশীল বা পশ্চাতঃগতিক একথা আমি মানি না। বন্ধতঃ কোন ধর্মেই আমি নিশ্চয়াম্মক কোন প্রগতি দেখিতে পাইনা। পৃথিবী তো আজ কসাইখানায় পরিণত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম যদি প্রগতিশীল হইবে তবে কি ত্নিয়া এমন কসাইখানা হইত ? ধর্ম বা কর্ত্তব্য বিদ্যা গ্রহণ করিলে বর্ণের স্থান আছে। অন্তনামে অভিহিত করিতে পারেন, কিছু সকল ধর্মেই এইরূপ বর্ণের স্থান আছে। ধর্ম বা কর্ত্তব্য ব্যাখ্যা করিবার মত শক্তি ও সম্পদ যাঁহার আছে, আর যিনি বিনা পরিশ্রমের সেই সম্পদ সহায় করিয়া সমাজকে ধর্মের পথে পরিচালনা করেন তিনি ব্রাহ্মণ। মৌলভী বা গ্রীষ্টান ধর্মাজক যদি সেই সম্পদের অধিকারী হন ও বিনা পারিশ্রমিকে নিজ নিজ বজমানদিগকে ধর্ম্মপথে পরিচালনা করেন, তবে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কি ? অন্ত যে কোন সব বর্ণেরও এইরূপ ধর্ম্ম বা কর্ত্ব্য নির্দাবিত আছে।"

প্রশ্ন: বিবাহে জাতিভেদ প্রথা কি আপনি উঠাইয়া দিতে চাহেন ? গান্ধীজী উত্তরে বলেন:—নিশ্চয়ই। জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গেলে বিবাহে জাত বিচারের কথা থাকিবে না। সেই শুভদিন যথন আসিবে তথন বৃত্তি ভেদও থাকিবে না।

প্রশ্ন: ভগবান যদি এক তবে একটি ধর্ম থাকিলেই তো হয় ? গান্ধীজী উত্তরে বলেন:—প্রশ্নটি অভুত। গাছে অগণিত পাতা কিন্তু মূল তাহাদের সবারই এক। তেমনি ভগবান এক হইলেও যত জীব তত শিব বা ধর্ম— যদিও পাতার মত সবার মূল সে একই। লোকে বিভিন্ন ধর্মপ্রবর্ত্তক বা প্রগন্ধরের, তথা তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্মের অমুসরণ করিয়া থাকে বলিয়া এই সহজ সত্য তাহাদের কাছে ধরা পড়ে না। আমি জানি আমি হিন্দু। কিন্তু একথাও আমি জানি যে অন্তান্তের মত বিভক্ত ভগবানের আরাধনা আমি করি না।"

#### কমলাপুর

২০শে কেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী বিশকাটালী হইতে তিন মাইল পথ ৭৫ মিনিটে তালিক্স করিয়া ৮টা ১৫ মিনিটে টাদপুর থানার অন্তর্গত কমলাপুরে উপনীত হন। তিনি পথিমধ্যে কোণাও থামেন নাই।

ক্ষনশাপুর মহাত্মা গান্ধীর পল্লী পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের পঞ্চদশ গ্রাম এবং ত্রিপুরা জেলায় পরিক্রমার পঞ্চে চতুর্থ গ্রাম।

মহাত্মা গান্ধী প্রায়ক্ত ক্ষীরোদপ্রসন্ন সেনের বাড়ীতে অবস্থান করেন।
মহাত্মা গান্ধী পরদিন সকালে কমলাপুর হইতে চরক্ষপুর রওনা হওয়ার পূর্বে
তিনি যে ঘরে ছিলেন, উহার দরজার সন্মুথে বহু নারী উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে
ফুল ও ফল উপহার দেন। তিনি উচ্চবর্ণের কতিপয় লোকের অস্পৃত্যতাবোধ
দেখিয়া ব্যথিত হন। তিনি সমবেত নারীদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা
কোন অচ্ছুৎকে দেখিয়াছেন কিনা। তাঁহারা কোন উত্তর না দেওয়ায়, তিনি
ঐ প্রশ্নের পুনক্জি করিতে থাকেন এবং বলেন যে, তিনি সর্বাপেক্ষা বড়
অচ্ছুৎ, তাঁহাদের তাঁহাকে যাহা দিবার থাকে, তাঁহারা তাহা যেন দূর
হইতে দেন।

কমলাপুরে যে বাড়ীতে গান্ধীজী ছিলেন সে বাটীতে বহু লোকজনের সমাগম হইয়াছিল। প্রার্থনা সভায়ও বহুলোক সমাগম হয়। চাঁদপুর হইতে নরনারী ও বালকবালিকাদের একটি খুব দীর্ঘ শোভাযাত্রা শৃঙ্খলার সহিত সভায় উপস্থিত হয়। চাঁদপুর হইতে এই গ্রামের দূরত্ব হাঁটা পথে ৯০০ মাইলের কম হইবে না। পরিক্রমার পরবর্তী স্থান আবার দূরে পড়ে। এই কারণে চাঁদপুরের উল্লোক্তারা ঐ স্থানের দর্শনার্থীদের লইয়া আসিয়াছিলেন। অনেকেরই পরিছেদে "চাঁদপুর রিলিফ কমিটির" ব্যাজ আঁটা ছিল। চাঁদপুর হইতে আগত দর্শনার্থীদের স্থবিধার জন্ম গান্ধীজী প্রার্থনার সময় আগাইয়া ৪ টায় করিতে সন্মতি দেন মাহাতে তাহাদের চাঁদপুর ফিরিয়া যাইতে রাত না হয়।

কমলাপুরে প্রথনা সভায় বক্তাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে, সমগ্র দেশবাসীও যদি একই ধর্মাবলমী হয়, তথাপি রাষ্ট্রধর্ম বলিয়া কোন ধর্ম হইতে পারে, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন যে, ধর্ম নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ত্তিপুরার এই অঞ্চলে উক্ত প্রার্থনা সভা বিশেষ প্রতিনিধিমূলক হইয়াছিল।
সভায় লোক সমাগমও খুব বেশী হইয়াছিল। গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদের
মধ্যে বহু প্রচারপত্ত বিলি করা হয়, ইহা সত্ত্বেও বিরাট সভা হইয়াছিল।
দ্র ও নিকটের বহু রমণী শিশু কোলে করিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।
ইহা ছাড়া টাদপুরের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম হইতেও বহুলোক সভায়
যোগদান করেন।

বহুলোক নভায় উপস্থিত হওয়ায় গান্ধীজী আনন্দ প্রকাশ করেন।
অবশু জনতাকে রৌদ্রভোগ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি সহামুভূতি
জানান। গান্ধীজী বলেন যে, এই সূর্য্য সম্ভবতঃ ভারতীয়দের কাছে ভগবানের
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। তিনি মস্ভব্য করেন যে, বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতবাসী
নির্মাল নীল আকাশ উপভোগ করিতে পারে বলিয়া তাহারা আনন্দিত।

গান্ধীজী দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাষ্ট্র হইতে ধর্ম পৃথক থাকিবে, তাঁহার মতে প্রকৃতপক্ষে যত মত তত পথ। এই হেতু কোন অবস্থায়ই ধর্মে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বাঞ্চনীয় নয়। প্রত্যেক মান্ত্র্যেরই ভগবান সম্বন্ধে নিজের বিশেষ ধারণ। আছে। রাষ্ট্র হইতে কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে আংশিক কিংব। সম্পূর্ণ সাহায্যদানেরও মহাত্মাজী বিরোধী।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের মধ্যে বিবাহ তিনি সমর্থন করেন কি না, এই প্রশ্নের জ্বাবে গান্ধীজী স্বীকার করেন যে, সাধারণতঃ তিনি এই প্রথা সমর্থন করেন না বটে, তবে বহু পূর্বেই তিনি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বা নরনারীর মধ্যে বিবাহ হইলে পর তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লওয়াই কর্ত্ব্যা। কিন্তু তাঁহার মতে এইরপ বিবাহ কথনও

কাম । বিবাহকে তিনি একটা পবিত্র সংস্কার বলিয়াই গণ্য করেন।

এই হেতু বিবাহিত দম্পতীর পরস্পরের মধ্যে অবশ্রুই বন্ধুত্ব থাকিবে এবং একে অন্তোর ধর্মমতের প্রতি সমভাবে শ্রেদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই ব্যাপারে ধর্মান্তরিত করার কোন প্রশ্নই উঠে না। এই অবস্থায় তুই ধর্মাবৃদ্ধীদের যে কোন ধর্মমতের যাজকই বিবাহ অন্তর্গান সম্পন্ন করিতে পারেন। সম্প্রদায়-সমূহ পরস্পরের প্রতি শত্রুভাব ত্যাগ করিলে এবং বিশ্বের সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রুদাবান হইলে পরই এইরূপ প্রীতিপূর্ণ ব্যাপার ঘটতে পারে।

বক্তার প্রথম দিকে গান্ধীন্তী উল্লেখ করেন যে, প্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় জীবিত থাকাকালে তিনি শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয়ের আথিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশ্রয়প্রার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া চাদপুর উহার কর্ত্বতা করিয়াছে বলিয়া তিনি খুনী। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধানাবলীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে তিনি তৃঃখ প্রকাশ করেন। কড়াকড়িভাবে এই দকল নিয়মাবলী পালন করিলে দর্বদা প্রেগ এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হইতে উদ্ভূত অন্যান্থ পীড়ার ভয়ে শক্ষিত থাকিতে হইত না।

অতঃপর গান্ধীজী বলেন যে, কথনও যেন তাঁহার। মুসলমান প্রতিবেশার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করেন। উভয় সম্প্রদায়কেই পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিবার জন্ম তিনি আবেদন জানান।

#### চরকৃষ্ণপুর

২২শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী তিন মাইল পথ ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে অতিক্রম করিয়া ৮টা ৩৫ মিনিটে চরক্ষপুরে পৌছেন। তিনি শ্রীহেমচন্দ্র বৃষ্ঠ দাস নামে একজন তপশীলি হিন্দুর গৃহে অবস্থান করেন। যে ঘরে তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটি ভন্মীভূত গৃহের ধ্বংশাবশেষের উপর নির্দ্ধিত হইয়াছিল। সাংবাদিকগণ ও গান্ধীজীর দলের অক্যান্ত সকলে তাঁবুতে আশ্রম পাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও অপর যে কয়জন মহিশা কর্মী চরক্ষপুরে পুনর্বাসতির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা গান্ধীজীকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

চরক্বয়্পূরে যে বাটীতে গান্ধীজী ছিলেন তাহ। অতি তাড়াতাড়ি বাসোপযোগী করা হয়। কর্মীদের উপর সাধারণ নির্দেশ ছিল যে, তৃইবার মুসলমান
নিমন্ত্রণকারীরা শেষমূহর্ত্তে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করায় যে অস্ক্রিধার সমুখীন
হইতে হইয়াছিল সেরপ অস্ক্রিধা এড়াইবার জন্ম সঙ্গে সেই সেই স্থানে
অপর বাড়ীতে ব্যবস্থা রাখা। চরক্রম্পুরের নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক এতই
নিকট সম্পর্ক রাখিয়া আসিতেছিলেন যে তাঁহার সম্পর্কেও বিকল্প ব্যবস্থা
রাখিতে কর্মীদের বাধে এবং তাহারা সাধারণ নির্দেশ অন্ত্র্যায়ী অপর বাড়ী
দেখিবেন না একথা জানান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইনিও চাপে পড়িয়া লজ্জিত
হইয়া জানাইতে বাধ্য হন যে, তাঁহার শ্বারা আতিথেয়তা সম্ভব হইল না।
এই মুসলমান ভদ্রলোক গান্ধীজী যে বাড়ীতে ছিলেন সেই বাড়ীতে আসিয়া
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গানীজীর সান্ধ্যপ্রার্থনা সভায় প্রায় ৫ হাজার নরনারী ও শিশু উপস্থিত ছিল। চর অঞ্চলে প্রধানত: নম:শৃত্রদের বাস। এইদিন সভায় উপস্থিত নম:শৃত্রদের সংখ্যাই প্রায় ৪ হাজার হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু নারী ও শিশু ছিল।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় বলেন, "ইংরাজদের চক্ষের সন্মুখে ফেরপ নিশ্চিতভাবে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিতেছে, তাহাতে যদি উহা পুরাপুরি ধ্বংস নাও হয়, তাহা হইলেও বৃটিশ জাতি উহার নাম-মাহাত্ম, হারাইবে, সেইরপ অস্পৃশ্যতার বিনাশ না হইলে হিন্দুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।"

মহাত্মা গান্ধী আরও বলেন যে, তিনি বাহাদিগকে অচ্চ্যুৎ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে আদিয়া তিনি স্থী হইয়াছেন। তিনি আপনাকে তাহাদের সহিত এক বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, তিনি অচ্ছ্যতদের মধ্যে নিয়তম। তিনি জাতিভেদে বিশাদী নহেন বলিয়া তিনি হিন্দুদমাজের সর্কানিয় ধাপে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে সর্কানিয় ধাপে স্থান গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়া বলেন যে, তাহা হইলে মন্দির-প্রবেশ, সর্কা-বর্ণের ভোজে ও অস্পৃষ্ঠতা প্রভৃতি প্রশ্নের উদ্ভবের কোন অবকাশ থাকিবে না। তিনি এই প্রস্তাব পুরাপুরি সমর্থন করেন যে, যখন কাহারও জাতির জন্ম তাহার বিরুদ্ধে কোন বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হইবে না, তখন অস্পৃষ্ঠতা সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অস্পৃষ্ঠতা বর্জন কার্য্যস্চীর প্রথম কাজ মন্দির-প্রবেশ। অস্পৃষ্ঠতা দানবের চূড়ান্ত পরাজ্যের পূর্কে বর্তমানে বেরূপ চলিতেছে, সেইরূপ সাধারণের সামাজিক ভোজ হওয়া উচিত।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর বিবৃতি সংবাদপত্তে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল অপরাহে চরক্বফপুরে মহাত্মা গান্ধীকে তাহা পড়িয়া শুনান হয়। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্ত এ ভি ঠকরের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি বিবৃতিটি স্থিরভাবে শ্রবণ করেন। বিবৃতি পাঠ শেষ হইতে ৫ মিনিট অধিক সময় লাগায় গান্ধীজীর প্রার্থনাস্থলে যাইতে ৫ মিনিট বিলম্ব হয়। মহাত্মাজী বিবৃতি সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করেন না।

মহাত্মা গান্ধীর সান্ধ্য ভ্রমণকালে জনৈক বৃদ্ধ (নমঃশৃদ্ধ) তাঁহার ভ্রমীভূত ও লুঞ্জিত গৃহে গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করেন। গান্ধীজী তথায় গেলে বৃদ্ধ ক্রন্দন করিতে থাকেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলেন, "কাঁদিও না, ভুধু কাঁদিলেই হারানো জিনিষ ফিরিয়া পাওয়া যায় না।" গান্ধীজী এই বৃদ্ধ লোকটিকে সান্ধনা দিয়া বলেন, "এই পৃথিবীতে কিছুই অবিনশ্বর নয়। একদিন না একদিন সবই ভ্রমে পরিণত হইবে। একদিন আসিবে, যথন আমাকে ও তোমাকে চিতানলে ভন্মীভূত হইতে হইবে। স্ক্রোং সাহস সঞ্চয় করিয়া মানুষের মত মানুষ হও।"

#### চরসোলাদি

২৩শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী ২৮ মিনিটে প্রায় দেড়মাইল পথ হাঁটিয়া ৭টা ৫৮মিনিটে চরসোলাদি গ্রামে পৌছেন। এখানে তিনি প্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মাঝির বাটীতে অবস্থান করেন। এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই তপশীল হিন্দু।

প্রার্থন। নভায় কয়েক সহত্র নরনারী উপস্থিত ছিলেন। এইদিন গান্ধীজীর সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীনির্মল বস্থ জরুরী কাজে অক্সত্র যাওয়ায় প্রার্থন। সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। স্থতরাং গান্ধীজীর অন্ধরোধ-ক্রমে নাংবাদিক শ্রীশৈলেন চাটার্জি প্রার্থনান্তিক অভিভাষণের বন্ধান্থবাদ করিয়া শুনান।

প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার মত স্থম্পষ্ট।

প্রথমতঃ বাল্য-বৈধব্য না ঘটে তাহা করিতে হইবে। বাল্য বিবাহের আমি ঘোর বিরোধ্রী; সম্ভবতঃ তথাকথিত উচ্চজাতি হইতে নমঃশৃদ্রগণ ছর্ভাগ ক্রমে এই বিশ্রী প্রথা গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি যৌতুকেরও ঘোর বিরোধী। যৌতুক লইয়া মেয়ে বিবাহ, বিবাহ
নহে, মেয়ে বিক্রি। নমঃশৃত্রের নিজেদের মধ্যেও জাতি ভেদ আছে, ইহা
পরিতাপের বিষয়। আপনাদের কাছে অন্তরোধ নিজেদের মধ্যে এই
ভেদাভেদ আপনারা দ্র করুন। এই প্রসঙ্গে আপনারা মনে রাখিবেন
যে, সর্বাপ্রকার জাতি ভেদই আমি তুলিয়া দিতে বলিয়া আসিতেছি।

"বাল্য বিবাহ উঠিয়া গেলে বাল-বিধবা থাকিবে না—হইলেও তুই একটি হইবে। পুৰুষ বা নারী, জীবনে একবারই মাত্র বিবাহ করিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম হওয়া চাই। তথাকথিত উচ্চ জাতির স্ত্রীলোকেরা লোকা-চারের দরুণ জনিচ্ছায় বৈধবা জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। কিছু পুরুষদের একাধিক বিবাহে আদৌ বাধা নাই। ইহা কলঙ্কের কথা। সমাজে যতদিন এই আচার চলিবে ততদিন বাল-বিধবা বা যুবতী বিধবাদের আমি বিবাহ দিতে বলিব। নরনারীর মধ্যে কেহ কাহারও ছোট বা বড় নহে। অতএব অধিকারও নরনারীর সমান।"

প্রাঃ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ স্বামী-স্ত্রী কি আজীবন নিজ নিজ ধর্মাম্নসারে চলিয়াছেন বলিয়া আপনি জানেন? উদ্ভৱে গান্ধীজী বলেন, "মৃত্যু পর্যান্ত কোন স্বামী-স্ত্রী স্ব স্ব ধর্ম অন্ত্রসরণ করিয়া গিয়াছেন এইরূপ কোন দৃষ্টান্তের কথা মনে করিয়া আমি ঐরূপ বিবাহের কথা বলি নাই। এইরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবন্ধ যে সব বন্ধুর কথা আমি জানি তাঁহারা আজও জীবিত। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, তাঁহারা নিজ নিজ ধর্মাম্নসারে চলিতেছেন। নিজ ধর্ম বিখানে তাঁহাদের কোনই শৈথিলা দেখা বায় না। কিন্তু আমি বলিব যে, এইরূপ দৃষ্টান্ত যদি অতীতে নাই মিলে তাহাতেই বা কি—নৃতন আমরা সৃষ্টি করিব না কেন? পথ দেখাইলে ত্র্বলেরাও ত্র্বলতা পরিহার করিয়া নৃতন পথে চলিবে।

আইনত: সিদ্ধ বিবাহের আমি পক্ষপাতী নই। কিন্তু সংস্কার বিধানের জন্ম একান্ত দরকার বলিয়া আইন-সিদ্ধ বিবাহেও আমার আন্তরিক সম্মতি আছে।

## হাইমচরে গান্ধীজী

২৪শে ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী তাঁহার পরিক্রমার শেষগ্রাম হাইমচরে আদিয়া পৌছেন। এইদিন তাঁহার মৌনদিবস ছিল। হাইমচরে গান্ধীজী ৬ দিনছিলেন। এখানে গান্ধীজী প্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ দেবনাথ নামে স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ীর বাটীতে অবস্থান করেন। এই ব্যক্তি হান্ধায়র সময় তাঁহার যথাসর্বস্ব হারাইয়া নিংস্কের পর্যায়ে পৌছিয়াছেন।

মহাত্মাজী এখানে পৌছিলে উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী

শীষ্কা মালতী চৌধুরী এবং অন্তান্ত স্বেচ্ছাদেবক ও স্বেচ্ছাদেবিকাগণ স্থললিত কঠে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাকে সম্বৰ্জনা জানান। গান্ধাজী তাঁহার কুটীরের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাদের গান শুনেন।

হাইমচর ঠকর বাপার প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি গান্ধীজীকে স্থানীয় অবস্থা বিশদভাবে জানান। পরিক্রমার দ্বিতীয় পর্যায় ভালোয় ভালোয় দম্পন্ন হইল বলিয়া গান্ধীজী ভগবানের নিকট ক্বতজ্ঞতা জানান। বাপাকে তিনি হরিজনদের প্রধান পুরোহিত ও প্রধান সেবক বলিয়া বর্ণনা করেন। হাইমচরকে পরিক্রমাভূক্ত করিবার জন্ম বাপা যে কত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করেন। কর্মীদের বিভিন্নস্থানে নিয়োগ করার কথা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন যে, বৃক্ষ-লতা যেমন সহজ প্রেরনায় স্থর্যের দিকে মুখ ফিরায়, বাপাও তেমনি এই ক্ষেত্রকে স্বতংক্তৃত্ত প্রেরণায় আপন কর্মক্ষেত্রক্রপে বাছিয়া লইয়াছেন।

গান্ধীজী যে বাড়ীতে ছিলেন তাহার সন্মুথেই বিখ্যাত হাইমচর বাজার।
এই বাজারে দৈনিক লক্ষ লক্ষ টাকার ক্রয়-বিক্রয় হইত। বিস্তৃত এলাকা
লইয়া এই বাজার। এক্ষণে বাজারের ধ্বংশাবশেষ (অর্থাৎ ভক্ষাবশেষ)
ছাড়া আর কিছুই নাই। কতকগুলি লোহার ছোটবড় সিন্ধুক ইতস্ততঃভাবে
এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তপশীলি হিন্দুদের বাস। ছই চার ঘরের বেশী মুসলমান নাই।

হাইমচরে অবস্থানকালে চতুর্থ দিনে মিঃ ফজলুল হক মহাত্মাজীর সহিত লাক্ষাৎ করিয়া প্রায় १০ মিনিট ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন।

হাইমচর হইতে গান্ধীজী চর অঞ্চল দিয়াই পরিভ্রমণ করিবেন এইরপ স্থির হইতেছিল। অবশ্য ত্রিপুরার অধিবাসীরাও মহাত্মাকে ত্রিপুরা দিয়া লওয়ার জন্ম জিদ ধরিয়াছিল। ত্ই জেলার অধিবাসিগণের মধ্যে মহাত্মাকে নিজ নিজ জেলার মধ্যে দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়ার জন্ম এক সময় উভয়ের মধ্যে যখন রেষারেষি চরমে উঠিয়াছিল, সেই সময় এক সন্ধ্যায় অকস্মাৎ বজ্রাহতের তায় তাহারা শুনিল মহাত্মার ডাক আসিয়াছে বিহার হইতে। তুই একদিনের মধ্যেই তিনি বিহার রওনা হইয়া যাইবেন।

গান্ধীজীর বাসস্থানের কিছু দূরে এক বিস্তৃত মাঠে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা হয়। প্রার্থনার জন্ম একটি স্থসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছিল। শেষের দিকে কয়েকদিন প্রার্থনা সভা একটি বাটীর সশ্মুখে হয়।

প্রথমদিন প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী মি: এটলীর বিবৃতির উল্লেক করিয়া বলেন যে, উহা বিভিন্ন দলের উপর, যে যেরূপ ভাল বৃঝিবে, সেই ভাবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কিয়। তৎপূর্বেই বৃটিশ শাসনের অবসান হইবে বলিয়া বিবৃতিতে ঘোষণা করা হইয়াছে। অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করা হইবে, না, উহা ব্যর্থ হইতে দিবে, তাহা বিভিন্ন দলকেই এখন দ্বির করিতে হইবে। তাহাদের সম্পিলিত ইচ্ছাশক্তিকে অগ্রাহ্ম করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কিছুই দাই। তবে তাঁহার নিজের দৃঢ় অভিমত এই যে, বাহিরের চাপ ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানরা যদি শ্রেণীবিভেদ ঘুচাইয়া একত্র হইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যে শুধু নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিবে তাহা নহে, সমগ্র ভারতের এমন কি নিথিল বিশেরও তাহাতে কল্যাণ হইবে।

ইহার পরে গান্ধীজী নমঃশৃদ্রের কথা বলেন। প্রার্থনা সভায় নমঃশৃদ্রই ছিল বেশীর ভাগ। অতএব তাহাদের মনের কথাই গান্ধীজী তুলিলেন। গান্ধীজী বলেন নিজেদের কথনও আপনারা নীচ মনে করিবেন না। অস্পৃত্য ভাবিবেন না। দোষী স্থাপনারা নহেন। তথাকথিত উচ্চ বর্ণের লোকেরাই দোষী; আপনাদের এই অবস্থার জন্ম তাহারাই দায়ী। এই কথা বথন আপনারা ব্রিবেন তখন আর আপনারা উচ্চ জাতির কদাচার ও কৃ-অভ্যাসের অমুকরণ করিবেন না।

"আপনারা মেয়েদের শিশুকালে বিবাহ দেন এবং উচ্চ জাতির অমুকরণে বাল-বিধবাদের পুনরায় বিবাহ না দিয়া বিধবা রাখেন, ইহা জানিয়া আমি ছঃখিত। তাহার ফলে বহু-জন আদক্তির দক্ষণ যে ব্যাধি জন্মে তাহাতে নাকি আপনাদের সমাজ ক্লিষ্ট হইয়াছে। আপনারা যদি মনে করেন যে, আইনের দ্বারা আপনাদের অবস্থার উন্নতি হইবে তাহা হইলে আপনারা ভুল করিবেন। আপনাদের উন্নতি আপনাদের নিজেদের হাতে, নিজেদের চেষ্টায়।

হাইমচরে গান্ধীজীর অবস্থানের দ্বিতীয় দিবদ সারাদিন থুবই কর্মব্যস্ত তার মধ্যে কাটে। অপরাহ্নে রিলিফ কমিশনার মিঃ হুরন্নবা চৌধুরা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাহার পরই তিনি একটি জ্বনসভায় গান্ধীজীকে পূর্বব্যবস্থাঅহ্মযায়ী লইয়া যান। পুনর্গঠন সম্বন্ধে কমিশনার সাহেব বক্তৃত। দিবেন বলিয়া এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে ওটা হইতে সাড়ে ৪টা পর্যান্ধ সভা চলে। এই সভার পরই সময় হওয়ায় গান্ধীজী সেখান হইতে সোজা কককটা দূরে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হন।

মি: চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রাম উন্নয়ণ সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পা বলেন। জনশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহা কাজে লাগাইলে গ্রামের শ্রী ফিরিবে এই বিষয়ে তিনি জোর দেন।

কমিশনার সাহেব বলেন যে, তাঁহার পরিকল্পনায় অর্থের আবশ্রক নাই।
আবশ্রক হইভেছে লোকের মনোবৃত্তি পরিবর্তনের। তাহা হইলে লোকে যে
সময়টা অপব্যায় করে তাহার সামান্ত মাত্র অংশ হিতের জন্ত লাগাইলে
সর্বপ্রকার হিতকর কার্য্য হইতে পারে, যথা:—রাস্তাঘাট তৈরী, পুকুর
সাফাই, পাঠাগার নির্মাণ ইত্যাদি হইতে পারে। হিন্দু মুসলিম একযোগে
এই কাজ করিতে পারে এবং অন্তত্র করিয়াছে।

গান্ধীজী এই সম্বন্ধ বলিতে অমুক্ত্ম হইলে তিনি বলেন যে, তিনি মুরন্নবী সাহেবের প্রবল কর্মব্যস্ততার পরিচয় নিজেই পাইয়াছেন যথন তিনি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা পথ সংস্কার করিয়া বছলোক লইয়া প্রীরামপুরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। বর্ত্তমানে তিনি গ্রামা-হিতের সর্ব্বপ্রথম ধাপ স্বরূপ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে স্থরন্ধবী সাহেবকে অসুরোধ করেন। স্থরন্ধবী সাহেব, স্বর্গরাজ্য "Kingdom of God" এর প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন এবং সভ্যতার প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহেন। স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাজ্মা প্রকাশ করায় তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করেন। তিনিও তাহাই চাহেন। রামরাজ্য, স্বর্গরাজ্য এ-সবই 'খুলাই রাজ্য'। কিন্তু সভ্যতার প্রতিষ্ঠা যে চাহেন সে বিষয়ে গান্ধীজীর শঙ্কার উদ্রেক হয়। কোন্ প্রকারের সভ্যতা? ইউরোপীয় সভ্যতা তো জ্বর্গমেয় বিষ উৎপন্ন করিয়াছে এবং উহার দাপটে ভারতবাসীকেও অন্নবন্ধে কন্ত পাইতে হইতেছে। সভ্যতা বলিতে কি বুঝি তাহার উপর নির্ভর করিবে যে, যাহা চাই তাহা চাওয়ার যোগ্য কিনা। তবে "Kingdom of God"—স্বর্গরাজ্য তো চাই-ই এবং সেই প্রচেষ্টায় স্বরন্ধবী সাহেব যে থিদ্মত চাহেন গান্ধীজী তাহা দিতে আগ্রহান্থিত।

২৬শে ফ্রেক্রারী গান্ধীজী সকাল ৭টার কিছু পূর্ব্বে প্রাতঃভ্রমণে বাহির হন। পায়ে হাঁটা গ্রামা পথ। একপাশে শ্রামল ক্ষেত রৌদ্রকিরণে চিক্মিক্ করিতেছিল, আর একপাশে লোকালয়। মহাত্মার আগমনে পল্লীবানীদের প্রাণে আশার অভ্যুদয় হইয়ছে। অত্যাচার নিপীড়ন হইতে তাহারা মূক্তিলাভ করিবে। পথিপার্শে করজোড়ে দাঁড়াইয়া তাহারা মহাত্মাকে সম্রদ্ধ অভিবাদন জানায়। হাইমচরে সেবারত কর্মী শ্রীশচীন মিত্র গান্ধীজীর সাথে ছিলেন। পথ চলিতে চলিতে তিনি ঐ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব স্থাপনে কর্মীদের পথে যে সমস্ত অস্থবিধা দেখা দিতেছিল তাহা গান্ধীজীর নিকট বলিতেছিলেন। গান্ধীজীকে তিনি বলেন, ঐ অঞ্চলের আয়তনের তুলনায় কর্মীদের সংখ্যা অল্ল। অদ্র ভবিশ্বতে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাঁহাদের পক্ষে গ্রামে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন হইবে।

গান্ধীজী পূর্বেষে পথ দিয়া হাঁটিয়াছেন, ফিরিবার সময় সেই পথ দিয়া

আবার ইাটিতে চাহেন না বলিয়া ভিন্ন পথ দিয়া হাঁটেন। মাটি উচ্-নীচ্ পাকায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি পায়ে বাথা পাইতেছেন কিনা। গান্ধীজী বলেন যে, কিছুই তাঁহার পায়ে ব্যথা দিবে না। তিনি তাঁহার পথ ধরিয়া হাঁটিতে ভালবাসেন।

গান্ধীজী যথন বেড়াইতেছিলেন, তথন ইউনিফরম পরিহিত প্রায় পঞ্চাশ জন বালক-বালিকা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চাঁদপুরে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহারা পূর্বাদিন এখানে আসিয়াছিল। গান্ধীজী তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দিত হন।

এইদিনও সাদ্ধ্যপ্রার্থনা সভায় বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। চাঁদপুর ও বহু দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতেও বহুলোকজন মহাত্মার দর্শনের জন্ম প্রাথনা সভায় উপস্থিত হয়।

প্রার্থনা অন্তর্গানের পর গান্ধীজী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেন I

প্রশ্বলি ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্ম নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছে তাহার সম্প্রদায়ের পক্ষে সে নিংস্বার্থপর। এই ব্যক্তি যাহাতে জাতির স্বার্থের জন্ম সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়, কিভাবে তাহার অন্তরের এই পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব? উ:—যে ব্যক্তির ত্যাগের পরিধি স্বীয় সম্প্রদায়কে ছাড়াইয়া যায় না, সে নিজেও স্বার্থপর হয় এবং তাহার সম্প্রদায়কেও স্বার্থপর করিয়া তুলে। তাঁহার (গান্ধীজীর) মতে আত্মত্যাগের যুক্তিপূর্ণ পরিণতি এই যে, ব্যক্তি তাহার সম্প্রদায়ের জন্ম, সম্প্রদায় উহার গ্রামের জন্ম, গ্রাম জেলার জন্ম, জেলা প্রদেশের জন্ম, প্রদেশ জাতির জন্ম এবং জ্বাতি সমগ্র বিশ্বের জন্ম ত্যাগ করিবে। সমুদ্র হইতে একবিন্দু বারি উঠাইয়া লইলে উহা রথাই নই হয়! কিন্তু সমুদ্রের অংশ হইয়া থাকিলে এই বারিবিন্দুই উহার বক্ষে বিরাট অর্ণবিপাত বাহিনী বহন করার গৌরবের অংশ গ্রহণ করিতে পারে। স্বশ্ব—স্বাধীন ভারতে কাহার স্বার্থ অগ্রগণ্য হইবে? কোন প্রতিবশী রাষ্ট্র কোন বিষয়ে অভাবে পড়িলে স্বাধীন ভারত কি করিবে?

উত্তরে গান্ধীজী বলেন যে, প্রকৃত আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন ভারত বিপদে পতিত প্রতিবেশীর সাহায্যার্থ অবশ্যই আগাইয়া যাইবে। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি আফগানিস্থান, সিংহল এবং ব্রন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, উপরোক্ত তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। এইভাবে ঐ সকল দেশও ভারতের প্রতিবেশী। গান্ধীজী বলেন যে, বাক্তিগত ত্যাগ যদি প্রকৃত ত্যাগ হয়, তবে সমগ্র মানবসমাজই উহার ফলভাগী হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী অপরাহে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ফিঃ এ কে ফজলুল হক গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সত্তর মিনিট ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। রুদ্ধ দার কক্ষে এই আলোচনা হয়। আলোচনার সময় গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীনির্মাল বস্থ ও হক সাহেবের তিনজন সাথী উপস্থিত ছিলেন।

কয়েকদিন হইতেই গান্ধী-শিবিরে গান্ধীজীর তৃতীয় পর্য্যায় পরিক্রমার কার্যাক্রম স্থির করা লইয়া বিশেষ ব্যস্ততা দেখা যাইতেছিল। প্রীযুক্ত সতীশ চক্র দাশগুপ্তও হাইষচরে আদেন। অধিকাংশ সময় তাঁহাকে কর্মীদের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত পাকিতে দেখা যায়। ত্রিপুরার লোকেরা চায় ত্রিপুরার মধ্য দিয়া গান্ধীজীকে লইয়া যাইতে, আবার নোয়াখালির লোকেরা জিদ ধরে গান্ধীজীকে নোয়াখালির গ্রামের মধ্য দিয়া লইবার জন্ম।

বেলা ২টার সময় কর্মীদের এক সভায় নোয়াথালির চর অঞ্চলের কর্মীরা কলে যে, গান্ধীজী তাহাদের গ্রাম দিয়া যাইবেন জানিতে পারিয়া তাহারা পথ ঘাট সব পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে। গ্রামের লোকেরা উদগ্রীব হৃদয়ে ভাহার আ্গমণ পথের দিকে চাহিয়া আছে। এই অবস্থায় তিনি যদি ঐ অঞ্চল দিয়া না যান তাহা হইলে তাহারা সত্যাগ্রহ করিবে।

এই কর্মীসভান্ন গান্ধীজী সর্বপ্রথম তাঁহার বিহার যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। বৈকালে প্রার্থনা সভায় তাঁহার বিহার যাওয়ার সিদ্ধান্ত বোষণ। করিয়া গান্ধীন্দী বলেন, শীদ্রই আমি বিহার চলিয়াছি। কিছুদিন বিহারে থাকিয়াই আমি আবার নোয়াথালি ও ত্রিপুরায় সেবাকার্য্য স্থক করিব। তুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না করিয়া আমি এ অঞ্চল ত্যাগ করিব না । . . . সম্প্রতি ভাঃ দৈয়দ মামুদের সেক্রেটারী একথানি দীর্ঘ পত্র লইয়া আমার নিকট আসিয়াছেন। এই পত্রে আমাকে বিহার যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। তাই আমি বিহার চলিয়াছি।

>লা মার্চ্চ বিশ্ব-যুবসংঘের ৪ জন প্রতিনিধি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। গান্ধীজী তাঁহাদের বলেন যে,—যে পর্যান্ত ভারত স্বাধীন না হইবে ততদিন ভারতীয় সমস্তার আসল সমাধান কিছুতেই আশা করা যায় না।

ংরা মার্চ্চ—ভোরের পাখী ডাকিবার পূর্ব্বেই গান্ধী-শিবিরের সকলেই শ্যা ত্যাগ করে। শ্রীনর্মন বস্থ, শ্রীযুক্তা মানতী চৌধুরী ও অন্যান্থ কর্মীদের সন্মিলিত কঠে একথানি 'বিদায় সন্সীত' প্রভাত সমীরণে ভাসিয়া আসিতেছিল। যাত্রার আয়োজন চলিতেছিল। স্থানীয় অধিবাসী ও কর্মীদের মন ভারাক্রান্ত, মুথে বিমর্শভাব। প্রকৃতিতেও অভ্তুত সাদৃশু! প্রকৃতিও অশ্রুভারাক্রান্ত। প্রত্যুষ হইতেই চারিদিক ঘন কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। চারিদিকে কুয়াসাপাতের টিপ্ টাপ্, শব্দ ছাড়া গান্ধী-শিবিরে আর কোন শব্দ নাই, কাহারও মুথে কথা নাই। বেলা,প্রায় ১১টা পর্যান্ত হর্ভেম্ব কুয়াসায় চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন থাকে। তারপর ধীরে ধীরে কুয়াসা কমিয়া রৌদ্র উঠে।

বেলা ২টার সময় মহাত্মা থালি গায়ে জোড়হাতে তাঁহার কুটির হইতে বাহির হইয়া আসেন। সেদিন প্রায় ২ মাস পরে প্রথম তাঁহার পায়ে চটি দেখা যায়। কুটিরের বাহিরে কিছুদ্রে একথানি জীপ দাঁড়াইয়াছিল। সমবেত দর্শনার্থীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া তিনি গিয়া জীপে আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী মৃহলা সরাভাই, শ্রীমতী মন্থ গান্ধী ও শ্রীচারু চৌধুরী গান্ধীজীর সহিত একই জীপে রওনা হন।

একটি নৌকায় ভাকাতিয়া নদী পার হইয়া পৌনে চারটার সময় গান্ধীজী চাঁদপুর পৌছেন। এথানে স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের পুত্র শ্রীমানকুমার নাগ ও অক্তান্ত কন্মীরন্দ গান্ধীজীকে অভর্থনা করেন।

নদীর তীরেই গান্ধীজীর সান্ধ্য প্রার্থনা সভা হয়। সভায় প্রায় প্রিশ, ত্রিশ হাজার হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়াছিল।

প্রার্থনার পর গান্ধীজী বলেন, বিহারে যাত্রাও আমার সত্য ও অহিংসার পরীক্ষারই একটি অংশমাত্র। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অধিবাসীদের উদ্দেশ্তে তিনি বলেন, আমি আজ এ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া বিহার চলিয়া যাইতেছি বটে, কিন্তু আসলে আমার মন পড়িয়া রহিল বাঙ্গলারই এই কোনে।

পরিশেষে তিনি বলেন "আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি আপনাদের চিরজীবনের মত ছাড়িয়া যাইতেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের কাছে-ই আবার ফিরিয়া আদিবার ইচ্ছাই আমি রাখি। ছইটি বিরোধী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় মৈত্রী স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি বাঙ্গলাদেশ ছাড়িব না। যদি প্রয়োজন হয় এ উদ্দেশ্যে এখানেই আমি প্রাণ রাখিব। মহাত্মাজী হিন্দু-মুনলমানের নিকট প্রক্যের জন্ম দনির্বন্ধ অন্তরোধ জানাইয়া বলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, ভারতবর্ষ অচিরে স্বাধীনতা পাইবে। স্বাধীনতা প্রায় আমাদের হাতেই আদিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্ত এখন যদি আপনারা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করেন, তবে দাস্থই হইবে আমাদের ভাগ্যের একমাত্র লিখন।

ঐদিন রাত্রেই গান্ধীজী চাঁদপুর হইতে একটি স্পেশ্রাণ ষ্টিমারে বিহারের পথে কলিকাতা রওনা হন।

## পরিশিষ্ট

মহাত্মা গান্ধী পূর্ববিদ্ধে পাকাকালীন এবং তিনি পূর্ববিদ্ধ ত্যাগ করিবার পরও পূর্ববিদ্ধের বিভিন্ন স্থান হইতে কিছু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে পূর্ববিদ্ধের অবস্থার আবার অবনতি ঘটে। উপক্রত সম্প্রদায়ের উপর পুনরায় নির্যাতন আরম্ভ হইয়াছে—মহাত্মা পান্ধী শ্রীযুক্ত সতীল চন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র ঘোষ এম এল এ-র নিকট হইতে এই মর্ম্মে তারবার্ত্তা পান। নোয়াথালির পল্লী অঞ্চলে লূপ্ত্রন আর্থিকাণ্ড ও অন্তান্ত নির্যাতনের সংবাদে মহাত্মান্ধী বিচলিত হইয়া পড়েন। গান্ধীন্দ্রী অবিলম্বে নোয়াথালির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ স্থ্রাবন্ধীর নিকট এবং শ্রীযুক্ত সতীল দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র ঘোষকে অবস্থা বৃঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া নিয়্নোক্ত তারবার্ত্তা গুলি প্রেরণ করেন:—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নিকট তার:

"আপনার এবং হারানবাবুর নিকট হইতে সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মভেদী তারবার্ত্তা পাইলাম। অবস্থা যেরপ মনে হইতেছে, তাহাতে সকলকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় ধর্মোন্মত্ততার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। আশা করি, ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিতে আমাকে নোয়াথালি যাইতে অমুরোধ করিবেন না। কর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্রত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।"

শ্রীযুক্ত হারান চৌধুরীর নিকট তার:

"আপনি যাহা জানাইয়াছেন, তাহা সত্য হইলে হয় ব্যাপকভাবে সকলকে ই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, না হয় উন্মন্ততা ও ধর্মোন্মাদনার আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইবে। সতীশবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া মিলিয়া মিশিয়া কাজ কর্মন।—গান্ধী" বাদলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট মহাত্মাজীর তার:

"নোয়াখালিতে বে-মাইনী কার্য্যকলাপ বৃদ্ধির বেদনাদায়ক বহু তার পাইতেছি—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের তারের প্রতি আপনার আশু মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি এবং ঐ বিষয়ে ক্রত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আপনাকে অমুরোধ করিতেছি। আমি তারগুলি প্রকাশার্থ ছাড়িয়া দিতেছি।—গান্ধী"

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র ঘোষ গান্ধীজীর নিকট যে সমস্ত তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গলা সরকার তাহা প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। গান্ধীজী উক্ত তার সমূহের যে সকল উত্তর দেন তাহার প্রকাশও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সরকারী দপ্তরথানায় নোয়াখালি জেলার সরকারী কর্মচারীদের সহিত এক বৈঠক শেষ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ. এস. স্থরাবর্দী সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে মিঃ স্থরাবর্দী বলেন, "আমি এ কথা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, নোয়াখালির অবস্থা অতিশয় বিপজ্জনক বলিয়া যে সকল কথা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই সেরপ বলিয়া মনে করিবার কোনই কারণ নাই।" মিঃ স্থরাবর্দী বলেন, "নোয়াখালির সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বেশ ভালভাবেই বোঝেন। অবস্থা যাহাতে থারাপের দিকে না যায় সেদিকে তাঁহারা সর্বাদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন; কিন্তু ইহাই নহে রাজনৈতিক নেতাদের নিকট নোয়াখালির অবস্থা যাহাতে একটা থেলার বস্তু না হইয়া দাঁড়ায় আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মি: সুরাবর্দী আরও বলেন যে, নোয়াখালির অবস্থা জানাইয়া গান্ধীজীর নিকট যে টেলিগ্রামগুলি প্রেরণ করা হইয়াছিল, সেগুলি প্রকাশ করিবার কলেই কলিকাতার অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী মিঃ স্থরাবর্জীর বিবৃতি পাঠ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হন।

ভিনি দিল্লীতে প্রার্থনাস্থিক ভাষণে ইহার উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত মশাহত হইয়াছি। ব্যাখ্যাটি একেবারেই ভূল। টেলিগ্রামগুলিকে এজন্য দায়ী করা শহীদ সাহেবের পক্ষে নিতাস্তই অসঙ্গত হইয়াছে।

গান্ধীজী বলেন, "মান্থবের কর্ত্তব্য হইতেছে যদি তাহার কোন বন্ধুর সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে তবে তাহা প্রকাশ করা। আমি সতীশ বাব্র টেলিগ্রামগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ দিয়াছিলাম, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সতীশ বাব্ কোন অবস্থাতেই সত্যের অপলাপ করিবেন না। নোয়াথালির সংবাদ যদি মিথ্যাই হইয়া থাকে, তবে তাহা প্রমাণের ভার-ত শহীদ সাহেবেরই হাতে। তাহা না করিয়া থবরটি সংবাদপত্রে প্রকাশ করাতেই দালা হইয়াছে এরূপ মিথ্যা বিবৃত্তি দেওয়া মিঃ স্করাবদ্দীর পক্ষে নিতান্তই অক্রায় হইয়াছে। আমি একজন সত্যাগ্রহী স্তরাং আমি কোন অবস্থাতেই সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। কাহারও প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ বা অন্তরে কোন অভিযোগ প্রিয়া রাথাও আমার পক্ষে সন্তর নহে। বাল্লার প্রধান মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত বাল্লার হিন্দু বা মুসলমান কোন পক্ষেরই দেবা করা আমার পক্ষে সন্তব নহে। আশা করি প্রধান মন্ত্রী আমাকে সে সাহায্য দান হইতে বিরত হইবেন না। তিনি নিজে কাহাকেও প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে বিরত থাকিতে পারেন না।

নই এপ্রিল দিল্লীতে প্রার্থনা পর গান্ধীজী নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে মিঃ
স্থাবদীর মনোভাবে হৃঃথ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, নোয়াখালির অবস্থার
ক্রমাবনতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত হারান চন্দ্র ঘোষের
মত নিঃস্বার্থ কর্মীদের প্রেরিত সংবাদে আস্থা স্থাপন না করিয়া সরকারী
কর্মচারীদের বিবরণের জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া থাকা বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ
স্থাবদ্ধীর পক্ষে উপযুক্ত কাজ হয় নাই।

গান্ধীজী আরও বলেন যে, মিঃ স্থরাবর্দীর মত যদি তিনি উচ্চ পদে
সমাসীন থাকিতেন, তাহা হইলে স্বার্থলেশহীন ও অবৈভনিক কর্মীদের

প্রদত্ত বিবরণের সহিত সরকারী কর্মচারীদের বিবরণ সামঞ্জন্ত পূর্ণ না হইলে তিনি তাহাদের সমর্থন করিতেন না; অধিকন্ত তিনি তাহাদের ভংসনাও করিতেন।

১৪ই এপ্রিল —নোয়াখালির পরিস্থিতি সম্পর্কে বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ষে বির্তি প্রদান করেন উহার প্রতিবাদে কাজিরখিল গান্ধী শিবির হইতে প্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই মর্মে এক বির্তি প্রচার করেন যে, জেলা কর্ত্পক্ষের রিপোর্ট সত্ত্বেও নোয়াখালি জেলার গৃহে অগ্নিসংযোগ, বয়কট ও ভীতি প্রদর্শন চলিতেছে। প্রীযুক্ত দাশগুপ্ত ১৪ই ক্ষেক্রয়ারী হইতে মে পর্যান্ত নথটি ঘটনার বিবরণ পুলিশ স্থপারিনণ্টেণ্ডের নিকট পেশ করেন।

বিরুতিতে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত ইহাও উল্লেখ করেন যে, জ্ঞানা যায়, অক্টোবর দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালিত হইবে না। ফেরার অবাধে নানাবিধ তৃষার্য্য চালাইতেছে।

কাজিরখিল ক্যাম্প হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করেন:—

"এ পর্যান্ত সংবাদপত্তে কোন বিবৃতি প্রদান হইতে আমি বিরত ছিলাম। নোয়াখালি ঘটনার প্রকৃত তথ্যাদি সংগ্রহের পর উহা আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিতাম। উহার একখানি নকল গান্ধীজীর নিকটও প্রেরিত হইত। পূর্ব্বাপর আমি এই নীতিই অমুসরণ করিতেছি এবং গ্রহ্ণিয়েট যাহাতে নির্বিন্নে কাজ করিতে সমর্থ হয় তজ্জ্ম আমি কোন বিবৃতি প্রচার করি নাই।

কিছ বিগত শনিবার প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, উহার একটা উত্তর প্রদান করা অবশু কর্ত্ব্য। সংবাদপত্তে প্রকাশের জন্ম, আমি রিপোর্ট প্রেরণ করি, এই মর্মে তিনি একটা ল্রান্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর জেলা কর্ত্পক্ষের নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নোয়াখালিতে গৃহে অগ্নিসংযোগ, বয়কট ও ভীতি প্রদর্শন চলিতেছে। হিন্দুরা নোয়াখালিতে বসবাস করুক ইহাই আমাদের কাম্য। স্তরাং আতঙ্ক প্রচার আমার পরিকল্পনাবিরুদ্ধ।

বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ও গান্ধীজীর নিকট প্রেরিত তারবার্ত্তায় আমি প্রকৃত ঘটনার বিবরণ মাত্র প্রদান করিয়াছি। প্রধান মন্ত্রী উক্ত ঘটনাবলী মিধ্যা বিলয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার এই মতে সায় দিতে পারি না। গত ১৪ই কেব্রুলারী হইতে এ পর্যান্ত আমি পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট ৯৩টি ঘটনার বিবরণ পেশ করিয়াছি। বিশেষভাবে অমুধাবন ও তদন্তের পর এই সমন্ত ঘটনা সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন আবশুক। ইহা ব্যতীত, এই সমন্ত ঘটনা হইতে নোয়াথালি জেলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির গতি কোন দিকে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

প্রকাশ, গত অক্টোবর দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত অধিকাংশ আসামীর বিরুদ্ধে মামল। পরিচালিত হইবে না। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও উদ্বিগ্নকর সংবাদ। ফেরার আসামীরা ইতন্ততঃ চলাফেরা করিতেছে এবং নানাবিধ তৃষ্কার্য্য চালাইতেছে। ইহাদের কার্য্যকলাপে বাধা দেওয়া আবশ্যক।

গঠনমূলক কার্য্য পরিচালনায় বিশেষ দক্ষ ও খ্যাতিসম্পন্ন বাঙ্গলার কারেকজন কর্মী গান্ধী শিবিরে কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সেবাগ্রাম হইতে আগত গান্ধীজীর অন্তচরগণ এবং কর্ণেল জীবন সিংহও আছেন। বিভিন্ন স্থানের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের সকলের অভিমত এক। স্থামরা আমাদের কাজ চালাইয়া যাইবার আশা রাখি এবং আশা করি বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জনসাধারণ অবিচলিত থাকিবে এবং মনোবল হারাইবে না।

প্রধান মন্ত্রী কর্ত্ব বিবৃতি প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজী বিহারের কাজ করুন ইহাই যদি তাঁহার কাম্য হয়, তাহা হইলে সরকারী নীতি পরিবর্তিত হইছে বলিয়া আমি আশা করি।"

### নোয়া**খালির প্রক্বত অবস্থা** অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল বস্থুর বিবৃতি

২রা মে তারিথে 'মর্নিং নিউজে' নোয়াথালিতে শান্তি ও শৃদ্ধানার তথনকার অবস্থা সম্পর্কে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের মৃদলিম লীগ দলের চীক হইপ সৈয়দ মোজাহার ইমামের পাটনা হইতে >লা মে তারিথে প্রদন্ত এক বিবৃতির উদ্ভরে অধ্যাপক শ্রীনর্মাল বস্থু যে তথ্যবহল বিবৃতি দেন তাহা হইতে নোয়াথালির প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা উপলব্ধি করা যায়। অধ্যাপক বস্থু কাহাকেও আক্রমনের উদ্দেশ্য লইয়া এই বিবৃতি দেন নাই। তিনি সমস্ত বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া প্রকৃত সমস্রাটা যে কোথায় এবং কি পদ্ধতিতে কাজ করিলে প্রতিকার সম্ভব তাহার পথ নির্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। নোয়াথালি শ্রমনকালে গান্ধীজীর সেক্রেটারী হিসাবে সমস্ত তথ্যাদি ও থুটনাটি বিষয় অবগত থাকিয়া পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহার সেই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত বিবৃতির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। তাহা ছাড়া এই বিবৃতি দেওয়ার পূর্বেও তিনি নোয়াথালিতে ছিলেন এবং নোয়াথালির প্রকৃত অবস্থা তথন পর্যান্ত যে কি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল সেসম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল।

নিমে সংবাদপত্তে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল ভাহা দেওয়া হইল:

ংরা মে তারিখের 'মর্ণিং নিউজে' নোয়াখালিতে শাস্তি ও শৃন্ধলার বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিহার ব্যবস্থা পরিষদের মুসলিম লীগ দলের চীক হুইপ সৈয়দ মোজাহার ইমামের পাটনা হইতে ১ল। মে তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবৃতির কিছুটা অংশ পরোক্ষ উক্তিতে বিবরণ হিসাবে প্রকাশ করা হইয়াছে আর বাকীটা প্রত্যক্ষ উক্তিতেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে জনসাধারণের মনে ইহা হইতে ফে জান্ত ধারণা সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা অপনোদনের জন্ত করেকটি

বিষয় গোচরে আনা প্রয়োজন। স্বচক্ষে দেখা এবং প্রমাণিত তথ্যাদি হইতে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মতামত গঠন করিবার অধিকার রহিয়াছে। মিঃইমামের নিজ মতামতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁহার নিজের তথ্য প্রমাণ হিসাবে আমার নাম বা আমার উক্তি বিকৃত্ত ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন সেখানেই তাহা সংশোধন ক্রিয়া দেওয়া আমার প্রয়োজন। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার হইলে ইহার প্রয়োজন হইত না, কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জনসাধারণও এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য দাবী করিতে পারে।

প্রথমেই আমি উল্লেখ করিতে চাই যে, ডাঃ সৈয়দ মাম্দ ২২লে এপ্রিল তারিথ কাজিরথিল গান্ধী ক্যাম্পে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার সহিত মিঃ ইমাম ও বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর সেক্রেটারী মিঃ মাস্ক্দ আসেন। তাঁহারা বিকাল প্রায় ৫টার সময় বিমান ঘাঁটী হইতে সোজা গান্ধী ক্যাম্পে চলিয়া আসেন এবং ২৪শে তারিথ সকাল ৭টায় তাঁহারা যান। ডাঃ মাস্ক্দ নোয়াথালির উপক্রত অঞ্চলে মোট ৬৮ ঘণ্টা অতিবাহিত করেন, ইহার মধ্যে ত্বই রাত্রির বিশ্রামের সময়ও রহিয়াছে। তাঁহারা, সাহায়্য ও পুনর্ব্বসতি কার্য্যে নিরত সেচ্ছাসেবক, সরকারী কর্মচারী এবং মুসলমান সম্প্রদারের বিশিপ্ত লোকজনের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন এবং ইহাতেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া য়য়। ২৩শে তারিথ অপরাহে প্রায় তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া সভা হয়। এইদিন সকালেও গান্ধা ক্যাম্প হইতে অন্ধ মাইল দ্বে অবস্থিত দান্ধাবিধ্বস্ত নন্দনপুর গ্রাম পরিদর্শন করিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগে। মাত্র এই সময়টুকু তাঁহারা উপক্রত অঞ্চল পরিদর্শন এবং দাঙ্গা-তুর্গতদের গৃহে গিয়া আলাপ-আলোচনা করেন। মিঃ ইমামের বিবৃতি হইতেই জানা য়ায় যে, অবশিষ্ট সংবাদ তিনি থানা ও রিলিফ অফিসারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

আমার মনে হয় যে, তাঁহারা উপক্রত অঞ্চল পরিদর্শন এবং আলাপআলোচনায় ঠিক কত সময় অভিবাহিত করিয়াছিলেন ভাহা জানা প্রয়োজন,

কারণ মি: ইমামের বিবৃতি দেখিয়া স্বভাবতঃই ধারণা হইতে পারে যে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। আমার মত এই যে, মতামত গঠনের পক্ষে এই সময় যথেষ্ট নহে। উপরস্ক ডাঃ মাস্কুদ ও মিঃ ইমামকে একটা বড় অস্থবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল—তাঁহাদের কাহারও বাঙ্গলা ভাষা জানা ছিল না। কাজেই সভায় এক ঘণ্টা ধরিয়া বাঙ্গলায় যে বিতর্ক চলিয়াছিল তাহা তাহারা ভাল করিয়া বৃত্তিতে পারেন নাই এবং মিঃ মাস্কুদ, পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ খান বাঙ্গলায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

সভায় যে বিতর্ক হইয়াছিল অন্ততঃ তাহার কিছুটা পাঠকদের গোচরীভূত রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত কয়েকটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মাস্থদকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, বর্ত্তমানে ষে সকল চুরি, ডাকাতি, গৃহদাহ প্রভৃতি ঘটতেে তাহাতে শুধু হিন্দুরাই উৎপীড়িত হইতেছে না এবং বর্ত্তমানের অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুণই চুরি ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। তখন আমি সভাপতির অহুমতি লইয়া মুসলমানদের একজন বিশিষ্ট নেতা হাজি এরদাদ মিঞাকে প্রশ্ন করি যে, কাহারা এই সকল অপরাধের জন্ম দায়ী। উত্তরে হাজি সাহেব ঠিকই বলেন যে, কয়েকজন তুর্ব্ব ত গ্রামে গ্রামে গুরিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষতি করিতেছে। পুলিশ উহাদিগকে গ্রেপ্তার করে নাই কেন প্রশ্ন করা হইলে তিনি উত্তর দেন, হিন্দুরা নিরপরাধ বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের বিক্তমে এজাহার দিয়াছে। হয় তাহারা না জানিয়া, আর না হয় ভয় পাইয়া প্রকৃত হৃষ্ণুতকারীদের নামোল্লেখ করে নাই। সেবাকার্য্যে রত কন্মীরাও জানেন যে, যে সকল ঘটনা পুলিশের গোচরে আন। হইয়াছিল পুলিশ তৎপরতার সহিত তাহার সবগুলিই ডায়েরী করে নাই বা তদন্ত করে নাই। কারণ পুলিশ স্থপার নিজেই স্বীকার ক্রিয়াছেন যে, তাঁহাদের সকল কর্মচারীকেই অতিরিক্ত খাটুনি খাটিতে হইতেছে। স্থতরাং থানায় লিখিত ঘটনাবলী হইতেই নোয়াখালির প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। ষাহা হউক, আমি হাজি সাহেবকে পুনরায় প্রশ্ন করি যে, যাহারা গ্রামে গ্রামে উপদ্রব করিয়া বেড়াইতেছে ভাহাদের নাম তিনি জ্ঞানেন কি না এবং তাহাদিগকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দেওয়া যায় কিনা। কিরপে ইহা করা যাইতে পারে হাজি সাহেব তাহা বলিতে পারিলেন না, তবে তিনি স্বীকার করিলেন যে, নোয়াখালির কয়েকটি পানায় এখনও উপদ্রব চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, হাঙ্গামার সময় হিন্দুরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে। একজন বক্তা বলেন, যেন আকাশ হইতে একটা বাজ পড়িল, তাহাতে বহু গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তাহাদের মন এখনও আতয়গ্রহ। শান্তিপূর্ণ গ্রামে স্বাভাবিক কারণে গৃহে আগুন লাগিলেও তাহারা ভীত হইয়া পড়ে। ইহাতে পুনর্ব্বসতির কাজ আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

পরিশেষে ইউনিয়ন বার্ডের প্রেসিডেন্টেগণ এবং স্থানীয় মুসলিম নেভ্রুন্দ বলেন যে, হাঙ্গামা-পীড়িতদের মনের আতঙ্কভাব দূর করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। পুনর্কসতি সম্পর্কে আমি শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত ও অক্যান্ত কর্মীদের তরফ হইতে প্রস্তাব করি যে, (১) জেলার সর্বত্ত হিন্দু-মুসলমানের যুক্তসভা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে ষে, কংগ্রেস ও লীগ শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। (২) চুরি, ডাকাতি, গৃহদাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে গ্রাম পাহারা দিবার জন্ম হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের শান্তিকামী লোকদের লইয়া যুক্ত আত্মরক্ষা দল গঠন করিতে হইবে। ছোটখাট চুরি, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি যে সকল অপরাধ পুলিশের গ্রহণযোগ্য নহে তাহা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শান্তিদলের সাহায্যে মিটাইয়া ফেলিবার চেটা করিবেন। গুরুত্রর ধরণের অভিযোগগুলি পুলিশের গোচরে আনিতে হইবে। (৩) হিন্দু ও মুসলমান যুবকগণকে পুন্ধরিণী পরিন্ধার করা, রান্তা ঘাট নির্ম্মণ, কচুরীপানা ধ্বংস প্রভৃতি পল্লী সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। ইহাতে পল্লী উন্নয়নের মধ্য দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃচ্

গেল না। স্থির হইল যে, শান্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে যুক্ত সভার অমুষ্ঠান কর। হইবে।

মিঃ ইমামের বিবৃতি হইতে মনে হয় যে, বাকলা জানা না থাকায় জনসভায় আলোচনার ধারা তাঁহারা মোটেই ধরিতে পারেন নাই। যে সকল ত্র্ব্ ও ও সমাজবিরোধী লোক উপদ্রব করিয়া সম্ম প্রত্যাগত তুর্গতদের মনে আতক জানাইয়া বাথিতেছে তাহাদিগকে ধরিবার উদ্দেশ্য লইয়া হিন্দু বাঙ্গালীরা মুসলমানদের সাহায্য লইয়া কাজ করিতেছে; সেবা কার্য্যে রত হিন্দু কর্মীদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে পুনর্ব্বসতি কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্ম অগ্রসর হইয়া আসিতে উৎসাহিত করা। নোয়াখালিতে থাকিবার সময় গান্ধীজী প্রায়ই বলিতেন যে, অপরাধীরা যাহাতে সাহসভরে জনসাধারণের সন্মুথে আসিয়া অপরাধ স্বীকার করে এবং তাহাদের সাময়িক উন্মত্ততার জন্ম সমাজ যে শান্তির বিধান দেয় তাহা মানিয়া লয়, তজ্জন্ম মুসলমান ভাইদের সাহায্য করিতে হইবে। তিনি আরও বলিতেন যে, মুসলমানদিগকে যত দূর সম্ভব অর্থ দিয়া বা শারীরিক পরিশ্রম করিয়া দরিদ্রের পুনর্বসতি কাষ্যে সাহায্য করিতে হইবে। তবে তুংথের বিষয় এই যে, আন্তরিক হইলেও মৌথিকভাবে নিরাপতার আশাদ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মুসলমান সমাঞ্চ কাষ্যকরাভাবে সাহায়ে। অগ্রসর হইয়া আসেন নাই। বাদলার আবহাওয়ার গুণই এই যে, শান্তির জন্ত আন্তরিক তাঁত্র বাসনা জাগিলেও তাহা মনেই থাকিয়া যায় কাষ্যে পরিণত হয় না। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক সর্বপ্রকার অরাজকতা দমন করিবার এবং পুনর্বসতি কাব্য ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে কন্মীরা মুসলমান সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত। কিন্তু এখন প্রয়ন্ত তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা হিন্দু কন্মীদের সহিত যোগ দিয়া যুক্ত প্রচেষ্টায় কার্য্য সম্পন্ন করা অপেক্ষা সরকারের সাহায্যের মুখাপেক্ষা হইবার পক্ষপাতী। সকলেই জানেন যে, সরকারকেও বহু দিক দিয়া অস্থবিধার সমুখীন হইতে হইতেছে। যেখানে ৫ লক্ষ্য সীট টিন প্রয়োক্ষন সেখানে মাত্র ৫০ হাজার সীট পাওয়। যাইতেছে। ভালভাবে বিলিও করা হইতেছে না। যেখানে ৫০টি সীট প্রয়োজন সরকার সেখানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাত্র ২০ সীট টিন দিতেছে এবং অনেক পরিবার আবার তাহাও পাইতেছে না। যাহারা পাইতেছে তাহারা দেখিতেহে যে প্রয়োজনের ভুলনায় উহা অনেক কম। অরাজকতাও বিগ্নমান রহিয়াছে।

উপক্রত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিতমুলে চোউল সরবরাহ করা বন্ধ করিয়া দেওয়ায় চাউল ২৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে। ফলে যে বেশী টাকা দিতেছে তাহার নিকটে টিন বিক্রয় করিয়া দিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যাইতেছে আর না হয় সেই টাকা দিয়া চোরাবাজার হইতে চাউল ক্রয় করিতেছে। মিঃ ইমামের উল্লিখিত এই অপব্যবহার মান্তুষের ( এ ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের ) স্বভাবগত **ত্বপ্রা**বৃত্তির দক্ষণ নহে —সরকারের অযোগ্যতা এবং অদূরদর্শিতাই ইহার কারণ। বাস্তত্যাগীদিগকে নগদ টাকা না দিয়া ঘরবাড়ী নিশ্মাণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিবার জন্ম গান্ধীজী সরকারকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তবে এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না গেলে দরিদ্র ক্রষক মজুরদিগকেই প্রথমে সাহায্য দেওয়া উচিত, কারণ অবস্থাসম্পন্ন বাস্তত্যাগী অপেক্ষা উহাদের পুনর্বসতিই অধিক প্রয়োজন। কিন্তু মাল না পাওয়ায় সরকার প্রায়ই নগদ টাকা দিতেছেন। কা্জেই বর্ত্তমান অবস্থায়ও যাহাদের অক্সত্র যাইবার ঠাই নাই কেবলমাত্র তাহারাই ঘরবাড়ী নির্মাণ করিতেছে। শুধুমাত্র আন্তরিক সহাত্মভূতি ব্যতীত যদি কার্য্যকরী ভাবে মুসলমানদের সাহায্য পাওয়া যাইত তবে ব্যাপারটা অনেক সহজ হইয়া থাইত। কিন্তু হিন্দু কন্মীরা এজন্য এয়াবৎ ব্যর্থ চেষ্টা ক্রিয়া আসিয়াছেন মাত্র :

মিঃ ইমামের বিবৃতিতে এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ আছে যে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন হয় না, তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিসভা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা লক্ষ লক্ষ বিহারী তুর্গতদের প্রতি অবহেল। করিতেছেন এবং এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই। আমরা কংগ্রেস বা লীগ মন্ত্রিসভার মধ্যে কোন পার্থক্য করিতে চাহি না। আমরা চাই ষে, বাঙ্গলা ও বিহারের বাস্তত্যাগীরা নির্ভয়ে তাহাদের পিতৃপুরুষের পুরাতন গৃহে গিয়া বসবাস করুক এবং তুর্কতুত্ত দমনে পুলিশের সাহায্য চাহিতে ভাহারা ভীত হইবে না (নোয়াখালিতে এই অবস্থা অবর্ত্তমান )। আমরা চাই যে, কাজ যত কঠিনই হউক না কেন সর্ব্বপ্রকার অরাজকতা সরকারকে দমন করিতে হইবে; জনসাধারণের মনে বিশাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে এবং তাঁতী জোলা, শ্রমিক, কৃষক সকলকে তাঁহাদের নিজ নিজ গুহে পুনরায় অধিষ্ঠিত করিতে হইবে ৷ আমরা আশা করি যে. হিন্দু মুসলমান সকল অধিবাসীই ইউনিয়ন বোর্ড ও পুলিশের সহায়তায় সমাজ-বিরোধী ও অরাজকতা স্বষ্টি-কারীদের ধরাইয়া দিবে। ইহাতে তুর্গতদের মন হইতে ভীতি দূর হইয়া যাইবে। আমরা আশা করি যে, শান্তিকামীদের মহান প্রচেষ্টায় প্রতিটি গ্রাম আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠক। মিঃ ইমাম কংগ্রেস কন্মীদের প্রতি তুই একটি কটাক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে চাহি না। আমি তাঁহার নিকট হইতে ইহাই আশা করি যে, নোয়াখালির মুসলমানদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের যে আন্তরিক আগ্রহ রহিয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম তিনি কার্য্যকরী ভাবে সাহায্য করিবেন।

### নোয়াখালি জেলার ভৌগলিক রতান্ত

নোয়াথালি জেলা বাঙ্গলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই জেলার উত্তরে ত্রিপুরা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে বাথরগঞ্জ জেলা। আয়তনে নোয়াথালির পরিমাণ ১৬৫৮ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা মোট ২২,১৫,১২৮; তন্মধ্যে ৪,১১,২৯১ জন হিন্দু এবং ১৮,০৮০,৩৭ জন মুদলমান। হাতিয়া, সন্দীপ, গাজিচর, নলচিরা, চরসিদ্ধি প্রভৃতি দীপগুলি এই জেলার অন্তর্গত। মেঘনা, ফেণী, মুহরী, ডাকাতিয়া প্রভৃতি নদনদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

নোয়াখালি তুইটি মহকুমায় বিভক্ত, যথা—নোয়াখালি (সদর) এবং ফেণী।
সদর ও ফেণী মহকুমার আয়তন যথাক্রমে ১,৩১২ ও ৩৪৬ বর্গ মাইল। রায়পুরা,
লক্ষীপুর, রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, সুধারাম কোম্পাণীগঞ্জ, রামগতি, হাতিয়া
ও সন্দীপ এই দশটি থানা সদর মহকুমার অন্তর্গত। ফেণী, সোণাগাজি,
ছাগলনাইয়া ও পরশুরাম,—এই চারটি থানা লইয়া ফেণী মহকুমা গঠিত।
১,২৪৬টি ও ৪৯২টি গ্রাম যথাক্রমে সদর ও ফেণী মহকুমায় অবস্থিত।

নোয়াখালি জেলায় রেলপথ বিশেষ নাই। ত্রিপুরা জেলার সহিত সুধারাম (নোয়াখালির সহর) এবং ফেণী সহরের সহিত ত্রিপুরা জেলা, ত্রিপুরা রাজ্য ও চট্টগ্রাম রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত। কাঁচা রান্ডাও জেলায় প্রয়োজনামুসারে কম। দ্বীপের মধ্যে সন্দীপ, চরবেলে, টুমচর, চরবারখিরী, চর নলচিরা, চর আমামুল্লা ও চর লরেন্স প্রধান স্থলভাগের সহিত জ্লপথ দ্বারা এবং লামচর লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি সহর, কোম্পাণীগঞ্জ, সোনাগাজি, ফেণী, চৌমূহণী, সোনাইমুড়ী প্রভৃতি স্থান স্থলপথ দ্বারা সংযুক্ত।

ভবাণীগঞ্জ, লন্দ্যীপুর, রামপুর, চৌমূহণী ও নোয়াখালি সহর বাণিজ্যপ্রধান স্থান। স্থারাম জেলার প্রধান নগর। ফেণীতে একটি কলেজ আছে। মেহারের কালীবাড়ী হিন্দুদের একটি স্প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

· নোয়াখালি জেলার জমি থুব উর্বর ৷ ধান, নারিকেল, স্থপারী প্রভৃতি ক্ষবিজ্ঞাত দ্রব্য ৷ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা রুষি ।

# নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত থানাসমূহের লোকসংখ্যা

B

#### শতকরা মুসলমান জনসংখ্যা

---------

### নোয়াথালি জেলা

| না ম           | মোট জনসংখ্যা          | মুসলমান<br>জনসংখ্যা    | শতকরা মুসল-<br>মান জনসংখ্যা |  |
|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| নোয়াথালি জেলা | <b>२२)१</b> 8•२       | ১৮ <b>৽</b> ৩৯৩৭       | P7.06                       |  |
| সদর মহকুমা     | ১৭১৪৭২৮               | 2820068                | <b>৮</b> २. <b>१</b> १      |  |
| রায়পুরা       | >•98 <b>৫</b> ৩       | ৯৬১৭৪                  | F9.60                       |  |
| লক্ষীপুর       | ২৬১৮৩৫                | <b>२२</b> >१७७         | P8.4 •                      |  |
| রামগঞ্জ        | 28660P                | 729909                 | ₽•.65                       |  |
| বেগমগঞ্জ       | <b>೨</b> ೨೩ <b>೨೨</b> | २७৫७३३                 | ୩৯:୬৮                       |  |
| সেনবাগ         | トラトペラ                 | 96.56                  | ₽8.69                       |  |
| স্থারাম        | २५७२४३                | <b>১৮२१७७</b>          | 68.8 <del>4</del>           |  |
| কোম্পানীগঞ্জ   | 99668                 | <b>७</b> 8२ <b>७</b> 8 | ৮২.৫০                       |  |
| রামগ <b>তি</b> | 3988C                 | A9 . PC                | 9 <b>2.</b> 00              |  |
| হাতিয়া        | > 0 @ @ @             | ৮৬৮ <b>৬</b> 8         | P3.59                       |  |
| সন্দ্রীপ       | >96>6                 | २७३ <b>७</b> २ @       | 4P.79                       |  |
| কেণী মহকুমা    | @• <b>૨</b> ৬٩8       | OF86PO                 | १७.६२                       |  |
| ফেণী পানা      | ২২৫১৩৮                | 722299                 | p dp.                       |  |
| সোণাগান্তী     | 2000 P                | 18068                  | <b>૧</b> ৯°8૨               |  |
| ছাগলনাইয়া     | > < 8 > > > 0         | 38686                  | <b>৭৫</b> .৯৯               |  |
| পরশুরাম        | @b>>                  | ಅಲ್ಕಾ                  | 46.4.                       |  |

## ত্রিপুরা জেলা

|                          | 3 2011                  | • ••                   |                |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| নাম                      | মোট জনসংখ্যা            | মুসলমান                | শতকরা মুসল-    |
|                          |                         | জনসংখ্যা               | মান জনসংখ্যা   |
| ত্রিপুরা জেলা            | ৩৮৬৽১৩৯                 | ८०६७१६६                | <b>৭</b> ৭′∙৯  |
| ব্রাহ্মণবে ড়িয়া মহকুমা | ১০৩৯৮ = ৩               | 9>2890                 | ७৮.৫ ५         |
| নাসিনগর থানা             | 752574                  | ୩୫৫ <b>୫</b> ৯         | <b>७०</b> .६०  |
| সরাইল থানা               | >>२८९८                  | <b>∀</b> σ: <b>∀</b> € | ৭৩°৯৩          |
| ব্রাহ্মণবেড়িয়া থানা    | <i>७७८ ६७६</i>          | >9৫৩>>                 | P6.70          |
| কসবা থানা                | ১৬৬১৩৭                  | ৯৬১৩২                  | <b>«૧</b> ٠৮৬  |
| নবীরগড় থানা             | ६२२६४                   | >660>0                 | 8 <i>७</i> .८७ |
| বাঞ্চারামপুর থানা        | ১৩৯১৩৯                  | ১২৩•৮৩                 | ₽₽ <b>.</b> 8₽ |
| সদর মহকুমা থানা          | 79@0 <b>9</b> 0b        | 8686084                | ৮০.87          |
| হোমনা থানা               | ১২৬৮৭৬                  | >0%(80                 | <b>७७.</b> २१  |
| দাউদকান্দি থানা          | ২৫৩৭৪•                  | 522A56                 | F-0.6.2        |
| ম্রাদনগর থানা            | २२ <b>०</b> ७8 <b>२</b> | 564255                 | 95.66          |
| দেবীহ্যার থানা           | 789764                  | ১২৩৬৯২                 | P5.90          |
| বুড়িচঙ্ থানা            | >988७७                  | ٦8٥٤٥٢ ا               | Po.85          |
| কুমিল্লা থানা            | ১৭৩৮৫ ০                 | ১২৬৽৬২                 | १२.७>          |
| চৌদ্দগ্রাম থানা          | <b>५०५७</b>             | 308636                 | <b>४७२</b> ०   |
| লাক্দাম থানা             | ২৪ <b>৪৩</b> ৪৬         | २०४७४४                 | ৮৫°৩৭          |
| চান্দিনা থানা            | २७७७                    | <b>&gt;</b> 9268       | ४० ७१          |
| চাঁদপুর মহকুমা           | :•१००२४                 | ৮৫৫১৩৭                 | ั ธร.ชษ        |
| <b>কচু</b> য়া           | >>6446                  | 80966                  | ৮৩'५०          |
| হাজিগঞ্জ থানা            | 522582                  | 300002                 | ₽ <b>२°</b> ₽8 |
| ফরিদগঞ্জ থানা            | <b>।</b> ५৮१२२२         | ১৫৫৭৫৮                 | <b>৮</b> ৯.7೨  |
| চাঁদপুর থানা             | ৩•৬৮৬৮                  | २२89७8                 | १७.५७          |
| মাতালবাজার থানা          | ২৬৩৯১৪                  | २७६७७०                 | <b>A7.</b> P5  |

